

রাশিয়ার চিঠি • রবীন্দ্রনাথ

A-366





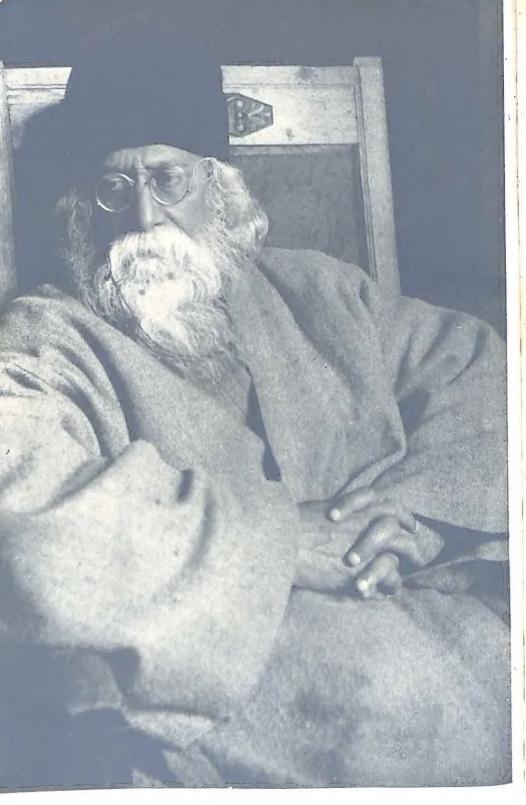

द्वीं कुनाथ । १८५०

## রবীক্রনাথ ঠাকুর





বিশ্ব ভার তী কলিকাতা প্রকাশ বৈশাথ ১৩৩৮ পুনর্মূলণ চৈত্র ১৩৪৬, বৈশাথ ১৩৫০, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ মাঘ ১৩৫৪, ফাল্কন ১৩৫৮, বৈশাথ ১৩৬৩ পুনর্মূলণ : সাধারণ মাঘ ১৩৬৭ : শোভন মাঘ ১৩৬৮ পুনর্মূলণ বৈশাথ ১৩৭০ : ১৮৮৫ শক

© বিশ্বভারতী ১৯৬৩



প্রকাশক শ্রীকানাই সামস্ত বিশ্বভারতী। ৫ দারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মূদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক্স্ প্রাইভেট লিমিটেড ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

#### চিত্রস্চী

|                                                | সন্নিক্ট-পৃষ্ঠ |
|------------------------------------------------|----------------|
| রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০                    | আখ্যাপত্ৰ      |
| পায়োনীয়র ছাত্রমণ্ডলীতে রবীন্দ্রনাথ           | উৎসর্গপত্র     |
| ছাত্রদের সহিত আলোচনা-রত রবীক্রনাথ              | 5              |
| মস্কৌ রবীক্র-চিত্র-প্রদর্শনীতে কবির আগমন       | 86             |
| প্রদর্শনীগৃহে রুশীয় শিল্পীর চিত্রোপহার-প্রদান | 82             |
| মস্কৌ কৃষিভবনে                                 | · bb           |
| পায়োনীয়র্দ কম্যুনে অভ্যর্থনা                 | हर             |

### কল্যাণীয় গ্রীমান্ স্থরেন্দ্রনাথ করকে আশীর্বাদ

শান্তিনিকেতন ২৫ বৈশা্থ ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

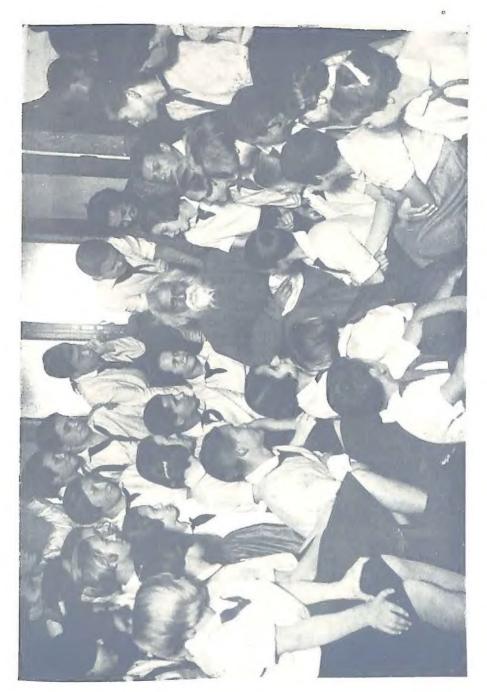



রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্ত কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় এক দল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম থেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে— জীবন্যাতার জন্ম যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলস্কুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের স্বাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর-এক দল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের দীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না; কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্মে তো মনুষ্যন্ত নয়। একান্ত জীবিকানে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফদল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সূথ সুবিধার জন্মে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না;

বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে।
সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক,
আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি— অথচ অধিকাংশ মানুষকে
তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে,
এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।

ভেবে দেখো-না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলগু পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলগুর অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলগু কে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলগু বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জয়ে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে? তব্ও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু এক শো বছর হয়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম সাস্পাদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে
মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার
করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই
মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া গেঁষে
এই সমস্থা-সমাধান করবার চেপ্তা চলছে। তার শেষ ফলের কথা
এখনও বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে
তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্থার সব চেয়ে বড়ো
রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার
পূর্ণ স্থ্যোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণ ই বঞ্চিত।
এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উন্তমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে
তা দেখলে বিশ্বিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়,
তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায়

ও নিন্ধর্মা হয়ে না থাকে এজন্মে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উত্তম! শুধু শ্বেত রাশিয়ার জ্বেত নয়— মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা ব্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে —সায়ন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষী ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে ছই-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই— ইংলণ্ডের মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশ-পাতাল তফাত দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারী উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কী হতে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বর্স এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে— তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে— আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ। কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল— এই অল্পকালের মধ্যে ক্রেতবেরে বদলে গেছে— আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্র।

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই, তা বলি নে— গুরুতর গলদ
আছে। সেজত্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ
হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে— কিন্তু ছাঁচে-ঢালা
মনুযুত্ব কথনো টেঁকে না— সজীব মনের তত্ত্ব সঙ্গে বিভাব তত্ত্ব যদি

না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মান্তুষের মন যাবে মরে আড়প্ট হয়ে, কিস্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্মের ভার দেওয়া হয়েছে দেখলুম— ওদের আবাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক দল স্বাস্থ্য, এক দল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানারকম তদারকের দায়িত্ব নেয়; কর্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই-সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছি— কেবলই নিয়মাবলী-রচনা হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি। তার অক্সতম কারণ হচ্ছে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েছে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ, অর্থাৎ হলে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই— আমাদের অলস মন জবর্দস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ বিভাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই— নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছ নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উভ্তম, আর কার্য-কর্তাদের ব্যবস্থাবৃদ্ধি। আমার মনে হয়, অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর— ম্যালেরিয়ায়-জীর্ণ অপরিপুষ্ঠ দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা হুঃসাধ্য— এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত বলেই কাজ এমন করে সহজে এগোয়--- মাথা গুনতি করে আমাদের দেশের কর্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়— তারা পুরো একখানা মানুষ নয়। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

স্থান বাশিয়া। দৃশ্য, মস্কোয়ের উপনগরীতে একটি প্রাসাদভবন। জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখি, দিক্প্রাস্ত পর্যন্ত অরণ্যভূমি, সবুজ রঙের ঢেউ উঠেছে— ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, বেগনির সঙ্গে মেশামেশি সবুজ, হলদের আমেজ দেওয়া সবুজ। বনের শেষ সীমায় বহু দূরে গ্রামের কুটিরশ্রোণী। বেলা প্রায় দশটা। আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ করেছে— অর্ষ্টিসংরম্ভ সমারোহ, বাতাসে ঋজুকায়া পপ্লার গাছের শিখরগুলি দোছলামান।

মস্কোয়েতে কয়দিন যে হোটেলে ছিলুম তার নাম গ্র্যাণ্ড্ হোটেল। বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র। যেন ধনীর ছেলে দেউলে হয়ে গেছে। সাবেক কালের সাজসজ্জা কতক গেছে বিকিয়ে, কতক গেছে ছিঁড়ে, তালি দেওয়ারও সংগতি নেই, ময়লা হয়ে আছে— ধোবার বাড়ির সম্পর্ক বন্ধ। সমস্ত শহরেরই অবস্থা এইরকম— একাস্ত অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা দেখা যাচ্ছে, যেন ছেঁড়া জামাতেও সোনার বোতাম লাগানো, যেন ঢাকাই ধুতি রিফু-করা। আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা যুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর-আর সব জায়গায় ধনীদরিজের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড়ো করে চোথে পড়ে— সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে, নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো. নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, হুঃখে হুর্দশায় হুন্ধমে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভত্র, শোভন, সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তা হলে তখনই ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাত কাপড়

যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গৈছে ঘুচে, দৈন্মেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশজোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নে বলেই প্রথমেই এটা আমাদের থুব চোথে পড়ে। অক্ত দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।

মক্ষোয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলেছে। কেউ ফিটফাট নয়, দেখলেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেছে, সকলকেই স্বহস্তে কাজকর্ম করে দিনপাত করতে হয়, বাবুগিরির পালিশ কোনো জায়গাতেই নেই। ডাক্তার পেট্রোভ বলে এক ভদলোকের বাড়ি যেতে হয়েছিল, তিনি এখানকার একজন সন্মানী লোক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যে বাড়িতে তাঁর আপিস সেটা সেকালের একজন বড়োলোকের বাড়ি, কিন্তু ঘরে আসবাব অতি সামান্ত, পারিপাট্যের কোনো লক্ষণ নেই— নিম্নার্পেট মেঝের এক কোণে যেমন-তেমন একখানা টেবিল; সবস্থদ্ধ, পিতৃবিয়োগে ধোপা-নাপিত-বর্জিত অশৌচদশার মতো শ্যাসনশ্ন্ত ভাব, যেন বাইরের লোকের কাছে সামাজিকতারক্ষার কোনো দায় নেই। আমার বাসায় আহারাদির যে ব্যবস্থা তা গ্রাগু-হোটেল-নামধারী পান্থাবাসের পক্ষে নিতান্তই অসংগত। কিন্তু এজন্তে কোনো কুণ্ঠা নেই— কেননা সকলেরই এক দশা।

আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবন্যাত্রা ও তার আয়োজন এখনকার তুলনায় কতই অকিঞ্চিংকর, কিন্তু সেজত্যে আমাদের কারো মনে কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না; তার কারণ, তখনকার সংসার্যাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশি উচুনিচু ছিল না— সকলেরই ঘরে একটা মোটামুটি রক্মের চাল্চলন ছিল— তফাত যা ছিল তা বৈদশ্যের, অর্থাৎ গানবাজনা পড়াশুনো ইত্যাদি নিয়ে। তা ছাড়া ছিল কৌলিক রীতির পার্থক্য, অর্থাৎ ভাষা

#### দ্বিতীয় পত্ৰ

ভাব ভঙ্গী আচার বিচার -গত বিশেষত্ব। কিন্তু তথন আমাদের আহারবিহার ও সকলপ্রকার উপকরণ যা ছিল তা দেখলে এখনকার সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকদের মনেও অবজ্ঞা জাগতে পারত।

ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম-মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিস-বিহারী ও ব্যাবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল তখন তারা বিলিতি বাবুগিরির চলন শুরু করে দিলে। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভজতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিতা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মারুষের পক্ষে সব চেয়ে অগৌরব। এরই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে সেজতো বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

এখানে এসে যেটা সব চেয়ে আমার চোথে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মর্যাদা এক মূহুর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভূষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে। অনেক কথা বলবার আছে, বলবার চেষ্টা করব— কিন্তু এই মূহুর্তে আপাতত বিশ্রাম করবার দরকার হয়েছে। অতএব জানলার সামনে লম্বা কেদারার উপর হেলান দিয়ে বসব, পায়ের উপর একটা কম্বল টেনে দেব— তার পরে চোখ যদি বুজে আসতে চায় জোর করে টেনে রাখতে চেষ্টা করব না। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

বহুকাল গত হল তোমাদের উভয়কে পত্র লিখেছিলুম। তোমাদের সিমিলিত নৈঃশব্য থেকে অনুমান করি সেই যুগল পত্র কৈবল্য লাভ করেছে। এমনতরো মহতী বিনষ্টি ভারতীয় ডাকঘরে আজকাল মাঝে মাঝে ঘটছে বলে শক্ষা করি। এই কারণেই আজকাল চিঠি লিখতে উৎসাহ বোধ করি নে। অন্তত, তোমাদের দিক থেকে সাড়া না পেলে চুপ করে যাই। নিঃশব্দ রাত্রির প্রহরগুলোকে দীর্ঘ বলে মনে হয়— তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে। তাই থেকে থেকে মনে হয় যেন লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়েছে। তাই পাঁজি গেছে বদল হয়ে, ঘড়ি বাজছে লম্বা তালে। জৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো আমার দেশে যাবার সময়কে যতই টান মারছে ততই অফুরান হয়ে বেড়ে চলেছে। যেদিন ফিরব সেদিন নিশ্চিতই ফিরব— আজকের দিন যেমন অব্যবহিত নিকটে সেদিনও তেমনিই নিকটে আসবে, এই মনে করে সান্ত্রনার চেষ্টা করি।

তা হোক, আপাতত রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মায়ুষের অস্থিমজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত মৃগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে— ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে বাাটিয়ে, নৃতনের জয়ে একেবারে নৃতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম-মহাদেশ বিজ্ঞানের জাছবলে ছঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড

ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সব চেয়ে বেশি বিশ্বিত হয়েছি।
শুধ্ যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য
হতুম না; কেননা, নাস্তানাবৃদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ঠ আছে।
কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদ্রব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নৃতন
জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না,
কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী— যত
শীভ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে— হাতে হাতে প্রমাণ করে
দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়। হাজার বছরের
বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অহা দেশের
তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর হুর্ধষ্ঠ।

এই-যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কত দিন থেকেই চলছে। খ্যাত-অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ ছঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে—সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা হুর্বল জায়গায় কোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। হুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকারসাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

একদিন ফরাসী-বিজোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়।
সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান
ও তুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সোভাত্র ও
স্বাতন্ত্রের বাণী স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল।
কিন্তু টিঁকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী।
আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের

উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। এ বাণী চিরদিন টিঁকবে কি না কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্থা সমস্ত মানুষের সমস্থার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।

এই যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রক্ষভূমির পর্দা উঠে গেছে। এত কাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্স্যাল চলছিল, টুকরো টুকরো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কামরায়। প্রভ্যেক দেশের চারি দিকে বেড়াছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল নাতা নয়, কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানবসংসারের যে চেহারা দেখেছি আজ তা দেখি নে। সেদিন দেখা যাচ্ছিল একটি একটি গাছ, আজ দেখছি অরণ্য। মানবসমাজের মধ্যে যদি ভারসামপ্তস্তের অভাব ঘটে থাকে সেটা আজ দেখা দিচ্ছে পৃথিবীর এক দিক থেকে আর-এক দিক পর্যন্ত। এমন বিরাট করে দেখতে পাওয়া কম কথা নয়।

টোকিওতে যখন কোরীয় যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম 'তোমাদের ছঃখটা কী' সে বললে, আমাদের কাঁধে চেপেছে মহাজনের রাজত্ব, আমরা তাদের মুনফার বাহন। আমি প্রশ্ন করলুম, যে কারণেই হোক তোমরা যখন ছর্বল তখন এই বোঝা নিজের জোরে ঝেড়ে ফেলবে কী উপায়ে? সে বললে, নিরুপায়ের দল আজ পৃথিবী জুড়ে, ছঃখে তাদের মেলাবে— যারা ধনী, যারা শক্তিমান, তারা নিজের নিজের লোহার সিন্ধুক ও সিংহাসনের চার দিকে পৃথক হয়ে থাকবে, তারা কখনো মিলতে পারবে না। কোরিয়ার জোর হচ্ছে তার ছঃখের জোর।

ত্বংখী আজ সমস্ত মাতুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায় নি— অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্ করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে গীড়িতের গীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ হুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।

যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত। তুঃখীদের মধ্যে আজ যে শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলেছে তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে, তার দূতদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্ছে রুদ্ধ করে। কিন্তু আসল যাকে সব চেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল সে হচ্ছে ছংখীর ছংখ —কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সব চেয়ে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত। নিজের মুনফার খাতিরে সেই হুঃখকে এরা বাড়িয়ে চলতে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে ছুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধরে শতকরা হুশো তিনশো হারে মুনফা ভোগ করতে এদের হুংকম্প হয় না। কেননা সেই মূনফাকেই এরা শক্তি বলে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজে সমস্ত আতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, সে বিপদকে কথনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অভিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চির্দিন নিজেকে বাড়িয়ে চলতেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হয়ে না থাকত তা হলে সব চেয়ে ভয় করত এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে— কারণ অসামঞ্জস্ত মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।

মক্ষৌ থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টো উল্টো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবর্দস্তির সাধনা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলুম, ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমি

রাশিয়াতে আসছি শুনে অনেক লোকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। এমন-কি অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেছি— অনেকে বলেছে, ওরা অতি আশ্চর্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েছে— কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয় আরামের অভাব, বলেছে আহারাদি সমস্তই এমন মোটা-রকম যে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তা ছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেছে, আমাকে যা এরা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো। এ কথা মানতেই হবে, আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ হুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।

তা ছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজছিল।
মনে মনে ভাবছিলুম, ধনশক্তিতে হুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণছারে এ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত
পশ্চিম মহাদেশের জাকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে,
এটা দেখবার জন্মে আমি যাব না তো কে যাবে ? ওরা শক্তিশালীর
শক্তিকে ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা
ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন ? আমাদের শক্তিই বা কী,
ধনই বা কত ? আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।

যদি কেউ বলে ছুর্বলের শক্তিকে উদ্বোধিত করবার জফুেই তারা পণ করেছে তা হলে আমরা কোন্ মুখে বলব যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই ? তারা হয়তো ভূল করতে পারে— তাদের প্রতিপক্ষেরাও যে ভূল করবে না তা নয়। কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তা হলে মান্তুষের পরিত্রাণ নেই। কারণ, শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে; এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজ

#### তৃতীয় পত্ৰ

আকার্শকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত করে তুললে। নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়— সমস্ত স্থযোগ-স্থবিধা আজ কেবল মানব-সমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত, অন্ত পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।

এরই কিছুদিন পূর্বে থেকে ঢাকার অত্যাচারের কাহিনী আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কী সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, অথচ ইংলণ্ডের খবরের কাগজে তার খবরই নেই— এখানকার মোটরগাড়ির হুর্যোগে হুটো-একটা মানুষ ম'লে তার খবর এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ধন প্রাণ মান কী অসম্ভব সন্তা হয়ে গেছে। যারা এত সন্তা তাদের সম্বন্ধে কখনো সুবিচার হতেই পারে না।

আমাদের নালিশ পৃথিবীর কানে ওঠবার জো নেই, সমস্ত রাস্তাব্দ্ধ। অথচ আমাদের বিরুদ্ধ বচন জগতে ব্যাপ্ত করবার সকল-প্রকার উপায় এদের হাতে। আজকের দিনে ছুর্বল জাতির পক্ষে এও একটি প্রবলতম গ্লানির বিষয়। কেননা, আজকের দিনের জনশ্রুতি সমস্ত জগতের কাছে ঘোষিত হয়, বাক্যচালনার যন্ত্রগুলো যে-সব শক্তিমান জাতির হাতে তারা অখ্যাতির এবং অপযশের আড়ালে অশক্তজাতীয়দের বিলুপ্ত করে রাখতে পারে। পৃথিবীর লোকের কাছে এ কথা প্রচারিত যে, আমরা হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব, ইত্যাদি। কিন্তু যুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি চলত— গেল কী উপায়ে? কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বংসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।

অবজ্ঞার কারণকে দূর করবার চেষ্টা না করে লোকের কাছে প্রমাণ করা যে আমরা অবজ্ঞার যোগ্য, এইটা হচ্ছে আমাদের

অশক্তির সব চেয়ে বড়ো ট্যাক্স। মানুষের সকল সমস্থা-সমাধানের
মূলে হচ্ছে তার স্থানিকা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ, কারণ
'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' আর কোনো উপকারের জন্মে জায়গা রাখলে
না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি
কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম— জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার
সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি। এজন্মে কর্তৃপক্ষের আমুক্ল্যুও আমি
প্রত্যাখ্যান করতে চাই নি, প্রত্যাশাও করেছি— কিন্তু তুমি জান
কতটা ফল পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি হবার নয়। মস্ত আমাদের পাপ,
আমরা অশক্ত।

তাই যথন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শৃত্য আঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা— অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা লৈ আাও অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।

আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এত কাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্থকে বিভাদান করা অসম্ভব বললেই হয়, এজন্ম আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হুহু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্ম একটুথানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক ক্ষা— কেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব। সেও ক্ম ক্থা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের

#### তৃতীয় পত্ৰ

শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম.এ. পাস করবার মতন নয়।

কিন্তু এ-সব কথা আর-একটু বিস্তারিত করে পরে লিখব, আজ আর সময় নেই। আজই সন্ধ্যাবেলায় বর্লিন অভিমূখে যাত্রা করব। তার পরে ৩রা অক্টোবর আট্লান্টিক পাড়ি দেব— কত দিনের মেয়াদ আজও নিশ্চিত করে বলতে পারছি নে।

কিন্তু শরীর মন কিছুতে সায় দিচ্ছে না— তব্ এবারকার স্থাগে ছাড়তে সাহস হয় না— যদি কিছু কুড়িয়ে আনতে পারি তা হলেই বাকি যে-কটা দিন বাঁচি বিশ্রাম করতে পারব। নইলে দিনে দিনে মূলধন থুইয়ে দিয়ে অবশেষে বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়া সেও মন্দ প্ল্যান নয়— সামান্ত কিছু উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে রেখে গোলে জিনিসটা নোংরা হয়ে উঠবে। সম্বল যতই কমে আসতে থাকে মান্ত্যের আন্তরিক তুর্বলতা ততই ধরা পড়ে— ততই শৈথিলা, ঝগড়াঝাঁটি, পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি। ওদার্য ভরা-উদরের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই যথার্থ সিদ্ধির একটি চেহারা দেখতে পাই সেইখানেই দেখা যায় সেটা কেবলমাত্র টাকা দিয়ে হাটে কেনবার নয়— দারিজ্যের জমিতেই সে সোনার কসল কলায়। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উত্তম, সাহস, বৃদ্ধিশক্তি, যে আন্ত্রোৎসর্গ দেখলুম, তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে টাকা খুঁজতে হয় ততই বেশি করে। ইতি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০



মক্ষৌ থাকতে সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে হুটো বড়ো বড়ো চিঠি লিখেছিলুম। সে চিঠি কবে পাবে এবং পাবে কি না কী জানি।

বর্লিনে এসে একসঙ্গে তোমার ছখানা চিঠি পাওয়া গেল। ঘন বর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেছে। সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কিরকম উৎস্থক হয়ে ওঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য।

কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার
মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ-জোড়া
চাষীদের হৃঃথের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই
বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে।
তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা— ওদের সব
নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মতো নিঃসহায়
জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের
আলো অল্পই পোঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।

তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্স্ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এ
দেশের লোক বলে অনুভব করতেন। আমার মনে আছে, পাবনা
কন্ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে
বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য
করতে চাই তা হলে সব-আগে আমাদের এই তলার লোকদের
মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে
দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের দেশাত্মবোধীরা
দেশ-বলে একটা তত্তকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে
এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন

না। এইরকম মনোবৃত্তির স্থ্বিধে হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশ আছে বিদেশীর হাতে এই কথা নিয়ে আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ। কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক এ কথা বলবামাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, কাজ শুরু হয় সেই মুহুর্তে।

সেদিনকার পরেও অনেক দিন চলে গেল। সেই পাবনা কন্ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিপ্রনি অনেকবার গুনেছি— শুধু শব্দ নয় পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েছে—কিন্তু দেশের যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও আবর্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, সমাজের যে গভীর তলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌছল না।

একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম।
মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার
একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন
এ কথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের
স্বায়ন্ত্রশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু
করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্মে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে
বলতে হল— আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার
সহায়তা করবার জন্মে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে
হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, ছ বেলা তার জর
আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।

তার পর থেকে তুর্গম বন্ধুর পথে সামান্ত পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে তুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে— জমির স্বত্ব স্থায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না

করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরে৷ জমিতে ফ্সল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই ক্থা।

কিন্তু এই ছটো পন্থাই ছুরুহ। প্রথমতঃ, চাষীকে জমির স্বত্ত দিলেই সে স্বত্ব পরমুহুর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার তুঃখভার বাড়বে বই কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ভেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এইরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যথন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার স্থ্রিধের কথা বুঝিয়ে বললুম তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, আমরা নির্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে ? আমি যদি বলতে পারতুম 'এ ভার আমিই নেব' তা হলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কী ? এমন কাজের চালনাভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে <mark>অসম্ভব— সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।</mark>

কিন্তু এই কথাটা বরাবর আমার মনে জেগেছিল। যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল, এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না; পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।

বৃদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর-একটা বিপদ্
ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেছে আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে
থেকে যারা পড়া মুখস্থ করে নি তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে
গেছে— শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তাবোধ
পুঁথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌছতে পারে না। যাদের
আমরা বলি চাষাভূযো, পুঁথির পাতার পর্দা ভেদ করে তাদের প্রতি
আমাদের দৃষ্টি পৌছয় না, তারা আমাদের কাছে অস্পন্ট। এইজন্মেই
ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়ে যায়। তাই
কো-অপারেটিভের যোগে অন্থ দেশে যখন সমাজের নীচের তলায়
একটা স্পৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার
দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা, ধার দেওয়া, তার স্কুদ
কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীক্র মনের পক্ষেও
সহজ কাজ, এমন-কি ভীক্র মনের পক্ষেই সহজ; তাতে যদি
নামতার ভুল না ঘটে তা হলে কোনো বিপদ নেই।

বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই ছঃখীর ছঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্ম কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেনান, কেরানি-তৈরির কারখানা বদাবার জন্মেই একদা আমাদের দেশে বণিক্রাজন্মে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেক্ষ্-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্গতি। সেইজন্মে উমেদারিতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিল্লাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্মেই আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ কংগ্রেসের পাণ্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা-উদ্ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল। আমাদের কলমে-বাঁধা হাত

<mark>দেশকে গড়ে তোলবার কাজে</mark> এগোতেই পারলে না।

ওই দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, দেইজত্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয় নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পন্ধ কিছু করতে পারা যায় কি না এতদিন এই কথাই ভেবেছি। মনে করেছিলুম, সমাজের একটি চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে কোনো কালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেইজত্যেই দেখানে অন্তত তেলের বাতি জালাবার জন্মে উঠেপড়ে লাগা উচিত। কিন্তু সাধারণত সেটুকু কর্তব্যবোধও লোকের মনে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধাকা মারতে চায় না। কারণ, যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই নে তাদের জন্মে যে কিছু করা যেতে পারে, এ কথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।

এইরকম স্বল্পাহস মন নিয়েই রাশিয়াতে এসেছিলুম, শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্মিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চলেছে। ভেবেছিলুম তার মানে, ওখানে পল্লীর পাঠশালায় শিশুশিক্ষার প্রথম-ভাগ বড়োজোর দ্বিতীয়-ভাগ পড়ানোর কাজ সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি হয়েছে। ভেবেছিলুম ওদের সাংখ্যিক তালিকা নেড়েচেড়ে দেখতে পাব ওদের কজন চাষী নাম সই করতে পারে আর কজন চাষীর নামতা দশের কোঠা পর্যন্ত এগিয়েছে।

মনে রেখো, এখানে যে বিপ্লবে জারের শাসন লয় পোলে সেটা
ঘটেছে ১৯১৭ খুন্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে।
এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে।
পথ পূর্বতন হংশাসনের প্রভূত আবর্জনায় হুর্গম। যে আত্মবিপ্লবের
প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের
প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড্ এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল

এদের সামান্ত, বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই।
দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে
অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এইজন্তে কোনোমতে পেটের ভাত
বিক্রি করে চলছে এদের উত্যোগপর্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের
চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ— সৈনিকবিভাগ— তাকে সম্পূর্ণরূপে
স্থাক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেননা, আধুনিক
মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শক্রপক্ষ এবং তারা সকলেই
আপন আপন অন্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।

মনে আছে, এরাই 'লীগ অফ নেশন্স্'এ অস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেননা, নিজেদের প্রতাপ- বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয় —এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অরসম্বলের উপায়-উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা। এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি তো জান, 'লীগ অফ নেশন্স্'এর সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্কৃত উত্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এইজন্মেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে আবার কিছুকাল ধরে রাশিয়ায় অতি ভীষণ ছর্ভিক্ষ ঘটেছিল— কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই। তার ধাকা কাটিয়ে সবেমাত্র আট বছর এরা নৃতন যুগকে গড়ে তোলবার কাজে লাগতে পেরেছে, বাইরের উপকরণের অভাব সত্তেও।

কাজ সামাত্য নয়— যুরোপ এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি-মানবপ্রকৃতির মধ্যে

পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্থা বহুবিচিত্র-জাতি-সমাকীর্ণ বহুবিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্থারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, বাহির থেকে মস্কৌ শহরে যখন চোখ
পড়ল দেখলুম— য়ুরোপের অস্ত সমস্ত ধনী শহরের তুলনায় অত্যস্ত
মলিন। রাস্তায় যারা চলেছে তারা একজনও শোখিন নয়, সমস্ত
শহর আটপোরে-কাপড়-পরা। আটপোরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে
না, শ্রেণীভেদ পোশাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই
এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া; যেখানে দৃষ্টি পড়ে
সেইখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের ক্ষাণদের কিরকম বদল
হয়েছে তা দেখবার জন্মে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুলতে অথবা
গাঁয়ে কিম্বা বস্তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা
'ভদ্দর লোক' বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্তা।

এখানকার জনসাধারণ ভজলোকের আওতায় একটুও ছায়াঢাকা পড়ে নেই, যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ
প্রকাশ্যে। এরা যে প্রথম-ভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে কেবলমাত্র ছাপার
অক্ষর হাংড়ে বেড়াতে শিখেছে, এ ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হল
না। এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই কটা বছরেই।

নিজের দেশের চাষীদের মজ্রদের কথা মনে পড়ল। মনে হল আরব্য উপস্থাসের জাত্বকরের কীর্তি। বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জনমজ্রদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধ সংস্থার এবং মৃঢ় ধার্মিকতা। তুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডা-পুকতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুক্ষ মহাজন ও জমিদারের হাতে; যারা এদের জুতোপেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার

বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতি বদল হয় নি, যানবাহন চরকাঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে
বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপরে
যেমন চেপে বসেছে ভূতকালের ভূত, চেপে ধরেছে তাদের ছই
চোখ— এদেরও ঠিক তেমনি ছিল। কটা বছরের মধ্যে এই
মূঢ়তার অক্ষমতার পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে সে কথা এই
হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিশ্বিত করেছে এমন আর
কাকে করবে বলো। অথচ যে সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন
চলছিল সে সময়ে এ দেশে আমাদের দেশের বছপ্রশংসিত ল আণ্ড
অর্ডার'ছল না।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, এদের জনসাধারণের শিক্ষার চেহারা দেখবার জন্মে আমাকে দূরে যেতে হয় নি কিম্বা স্কুলের ইন্স্পেক্টরের মতো এদের বানান তদন্ত করবার সময় দেখতে হয় নি 'কান'এ 'সোনা'য় এরা সূর্যন্ত ণ লাগায় কি না। একদিন সন্ধ্যাবেলা মস্কোশহরে একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেটা চাষীদের বাসা, গ্রাম থেকে কোনো উপলক্ষে যখন তারা শহরে আসে তখন সস্তায় ঐ বাড়িতে কিছুদিনের মতো থাকতে পায়। তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। সেরকম কথাবার্তা যখন আমাদের দেশের চাষীদের সঙ্গে হবে সেই দিন সাইমন কমিশনের জ্বাব দিতে পারব।

আর কিছু নয়, এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, সবই হতে পারত, কিন্তু হয় নি— না হোক, আমরা পেয়েছি 'ল আ্যাণ্ড্ অর্ডার'। আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে ব'লে একটা অখ্যাতি বিশেষ বোঁক দিয়ে রটনা হয়ে থাকে— এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খুন্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদের দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মতো অতিকুৎসিত অতিবর্বর ভাবেই ঘটত— শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তার মূল উৎপাটিত হয়েছে। কতবার আমি

ভেবেছি, আমাদের দেশে সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার মতো ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি না
লিখে এরকম চিঠি যে কেন লিখলুম তার কারণ চিন্তা করলেই
ব্যুতে পারবে, দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কিরকম তোলপাড়
করছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার
মনে এইরকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর
আবার সেইরকম তুঃখ পাচ্ছি। সে ঘটনার উপর সরকারি
চুনকানের কাজ হয়েছে, কিন্তু এরকম সরকারি চুনকামের যে কী
মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিং সবাই জানে। এইরকম ঘটনা যদি সোভিয়েট
রাশিয়ায় ঘটত তা হলে কোনো চুনকামেই তার কলঙ্ক ঢাকা পড়ত
না। স্থীন্দ্র, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যার কোনো
শ্রদ্ধা কোনো দিন ছিল না, সেও এবারে আমাকে এমন চিঠি
লিখেছে যাতে বোঝা যাচ্ছে সরকারি ধর্মনীতির প্রতি ধিক্কার আজ
আমাদের দেশে কত দূর পর্যন্ত পৌচেছে। যা হোক, তোমার চিঠি
অসমাপ্ত রইল— কাগজ এবং সময় ফুরিয়ে এসেছে, পরের চিঠিতে
এ চিঠির অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করব। ইতি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

মক্ষো থেকে তোমাকে একটা বড়ো চিঠিতে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা লিখেছিলুম। সে চিঠি যদি পাও তো রাশিয়া সম্বন্ধে কিছু খবর পাবে।

এখানে চাষীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্ম কতটা কাজ করা হচ্ছে তারই বিবরণ কিছু দিয়েছি। আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মৃক মৃঢ়, জীবনের সকল স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাদের মন অন্তর-বাহিরের দৈন্মের তলায় চাপা পড়ে গেছে, এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হল তখন বুঝতে পারলুম সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূত পরিমাণে অবলুগু হয়ে থাকে— কী অসীম তার অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তার অবিচার।

মক্ষোতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম। এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোটোবড়ো শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এ-সব জায়গায় কৃষিবিভা সমাজতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াগুনো শেখানোর উপায় করেছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকলপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের ম্যুজিয়ম, তা ছাড়া চাষীদের সকলপ্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার স্থ্যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

চাষীরা কোনো উপলক্ষে গ্রাম থেকে যখন শহরে আসে তখন খুব কম খরচে অন্তত তিন সপ্তাহ এইরকম বাড়িতে থাকতে পারে। এই বহুব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দারা সোভিয়েট গবর্মেন্ট এককালের

নিরক্ষর চাষীদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে সমাজব্যাপী নবজীবন-প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তি স্থাপন করেছে।

বাড়িতে চুকে দেখি, খাবার ঘরে কেউ কেউ বসে খাচ্ছে, পড়বার ঘরে এক দল খবরের কাগজ পড়তে প্রবৃত্ত। উপরে একটা বড়ো ঘরে আমি এসে বসলুম— সেখানে সবাই এসে জমা হল। তারা নানা স্থানের লোক, কেউ-বা অনেক দূর প্রদেশ থেকে এসেছে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক; কোনোরকম সংকোচ নেই।

প্রথম অভার্থনা ও পরিচয় -উপলক্ষে বাড়ির পরিদর্শক কিছু বললে, আমিও কিছু বললুম। তার পরে ওরা আমাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে।

প্রথমেই ওদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হয় কেন ?

উত্তর দিলুম, "যখন আমার বয়স অল্ল ছিল কখনো এরকম বর্বরতা দেখি নি। তখন গ্রামে এবং শহরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সোহার্দ্যের অভাব ছিল না। পরস্পরের ক্রিয়াকাণ্ডে পরস্পরের যোগ ছিল, জীবনযাত্রায় স্থখে ছঃখে তারা ছিল এক। এ-সব কুংসিত কাণ্ড দেখতে পাচ্ছি, যখন থেকে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে এইরকম অমান্থবিক ছ্র্ব্রহারের আশু কারণ যাই হোক, এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা। যে পরিমাণ শিক্ষার দারা এইরকম ছর্বু দি দূর হয় আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে তার প্রচলন করা আজ পর্যন্ত হয় নি। যা তোমাদের দেশে দেখলুম তাতে আমি বিস্থিত হয়েছি।"

প্রশ্ন। তুমি তো লেখক, তোমাদের চাষীদের কথা কি কিছু লিখেছ ? ভবিশ্ততে তাদের কী গতি হবে ?

উত্তর। শুধু লেখা কেন, তাদের জন্মে আমি কাজ ফেঁদেছি।

আমার একলার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তাই দিয়ে তাদের শিক্ষার কাজ চালাই, পল্লীর উন্নতিসাধনে তাদের সাহায্য করি। কিন্তু তোমাদের এখানে যে প্রকাণ্ড শিক্ষাব্যাপার যে আশ্চর্য অল্ল সময়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে তার তুলনায় আমার এ উল্লোগ অতি যৎসামান্য।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণের যে চেষ্টা চলছে সে সম্বন্ধে তোমার মত কী ?

উত্তর। মত দেবার মতো আমার অভিজ্ঞতা হয় নি, তোমাদেরই কাছ থেকে শুনতে চাই। আমার জানবার কথা এই যে, এতে তোমাদের ইচ্ছার উপর জ্বর্দস্তি করা হচ্ছে কি না।

প্রশ্ন। ভারতবর্ষে সবাই কি এই ঐকত্রিকতা এবং সাধারণ ভাবে এখানকার অস্থ-সমস্ত উল্যোগের কথা কিছু জানে না ?

উত্তর। জানবার মতো শিক্ষা অতি অল্প লোকেরই আছে। তা ছাড়া তোমাদের খবর নানা কারণে চাপা পড়ে যায়। এবং যা-কিছু শোনা যায় তাও সব বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে এই-যে চাষীদের জক্তে আবাস-ব্যবস্থা হয়েছে, এর অস্তিত্বও কি তুমি আগে জানতে না ?

উত্তর। তোমাদের কল্যাণের জন্ম কী করা হচ্ছে মস্কোয়ে এসে তা প্রথম দেখলুম এবং জানলুম। যাই হোক, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর তোমরা দাও। চাষী প্রজার পক্ষে এই ঐকত্রিকতার ফলাফল সম্বন্ধে তোমাদের মত কী, তোমাদের ইচ্ছা কী ?

একজন যুবক চাষী যুক্তেন প্রদেশ থেকে এসেছে; সে বললে, "ত্বছর হল একটি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে, আমি তাতে কাজ করি। এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফল-ফসলের বাগান আছে, তার থেকে আমরা সব্জির জোগান দিই সব কারখানাঘরে। সেখানে সেগুলো টিনের কোটোয় মোড়াই হয়। এ ছাড়া বড়ো বড়ো খেত

আছে, সেখানে সব গমের চাষ। আট ঘণ্টা করে আমাদের খাটুনি, প্রত্যেক পঞ্চম দিনে আমাদের ছুটি। আমাদের প্রতিবেশী যে-সব চাষী নিজের খেত নিজে চবে তাদের চেয়ে আমাদের এখানে অন্তত ছনো ফসল উৎপন্ন হয়।

"প্রায় গোড়াতেই আমাদের এই ঐকত্রিক চাষে দেড়-শো চাষীর খেত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৯ সালে অর্ধেক চাষী তাদের খেত ফিরিয়ে নিলে। তার কারণ সোভিয়েট-কম্যুন দলের প্রধান মন্ত্রী স্ট্যালিনের উপদেশ আমাদের কর্মচারীরা ঠিকমত ব্যবহার করে নি। তাঁর মতে ঐকত্রিকতার মূলনীতি হচ্ছে সমাজবদ্ধ স্বেছাকৃত যোগ। কিন্তু অনেক জায়গায় আমলারা এই কথাটা মনে না রাখাতেই গোড়ার দিকে অনেক চাষী ঐকত্রিক কৃষিসমন্থয় ছেড়ে দিয়েছিল। তার পরে ক্রমে তাদের মধ্যেকার সিকি ভাগ লোক আবার ফিরে এসেছে। এখন আগেকার চেয়ে আরো আমরা বল পেয়েছি। আমাদের দলের লোকের জন্যে নতুন সব বাসা, একটা নতুন ভোজনশালা, আর একটা ইস্কুল তৈরি আরম্ভ হয়েছে।"

তার পরে সাইবীরিয়ার একজন চাষী জ্রীলোক বললে, "সমবেত থেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি। একটা কথা মনেরেখা, ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে নারী-উন্নতি-প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষী মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েছে। যে-সব মেয়ে পিছিয়ে আছে, ঐকত্রিক চাষের যারা প্রধান বাধা, এরাই তাদের মন গড়ে তুলছে। আমরা মেয়ে ঐকত্রিকরা দল তৈরি করেছি; তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েদের মধ্যে কাজ করে, চিত্তের এবং অর্থের উন্নতিসাধনে ঐকত্রিকতার স্থাগে কত তা ওদের বুঝিয়ে দেয়। ঐকত্রিক দলের চাষী মেয়েদের

জীবনযাত্রা সহজ করে দেবার জন্ম প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি করে শিশুপালনাবাস শিশুবিভালয় আর সাধারণ পাকশালা স্থাপিত হয়েছে।"

সুখোজ প্রদেশে জাইগান্ট্-নামক একটি স্থবিখ্যাত সরকারি কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানকার একজন চাষী রাশিয়ায় একত্রিকতার কিরকম বিস্তার হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমাকে বললে, "আমাদের এই খেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্টার (hectare)। গত বছরে সেখানে তিন হাজার চাষী কাজ করত। এ বছরে সংখ্যা কিছু কমে গেছে, কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা, জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইরকম লাঙল এখন আমাদের তিন শো'র বেশি আছে। প্রতিদিন আমাদের আট ঘণ্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় খেতের কাজের পরিমাণ কমে, তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অন্থপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।"

আমি বললেম, "একত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আপন স্বতম্ত্র সম্পত্তি মিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তোমাদের আপত্তি কিম্বা সম্মতি যদি থাকে আমাকে স্পষ্ট করে বলো।"

পরিদর্শক প্রস্তাব করলে হাত তুলে মত জানানো হোক। দেখা গোল যাদের সম্মতি নেই এমন লোকও অনেক আছে। অসম্মতির কারণ তাদের বলতে বললুম; ভালো করে বলতে পারলে না। একজন বললে, "আমি ভালো বুঝতে পারি নে।" বেশ বোঝা গোল, অসম্মতির কারণ মানবচরিত্রের মধ্যে। নিজের সম্পত্তির প্রতি

নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্থারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।

তার চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তারা মহৎ, তারা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মালুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি আপন ব্যক্তিরূপের ভাষা— সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্মে হত, আত্মপ্রকাশের জন্মে না হত, তা হলে যুক্তির দারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে। আত্মপ্রকাশের উচ্চতন উপায়, যেমন বুদ্ধি, যেমন গুণপনা, কেউ কারো কাছ থেকে জাের করে কেড়ে নিতে পারে না; সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে, ফাাঁকি দেওয়া চলে। সেই কারণে সম্পত্তি- বিভাগ ও ভােগ নিয়ে সমাজে এত নিষ্ঠুরতা, এত ছলনা, এত অন্তহীন বিরাধ।

এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে— অর্থাৎ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্মে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুকতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে প্রেছিয় না।

সোভিয়েটরা এই সমস্থাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজত্যে জবর্দ স্তির সীমা নেই। এ কথা বলা চলে না যে মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, কিন্তু বলা চলে যে স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ, নিজের জন্মে কিছু নিজত্ব না হলে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্মে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব। কোনো

একটাকে বাদ দিতে গেলেই মানবচরিত্রের সত্যের সঙ্গে লড়াই বেধে যায়। পশ্চিম-মহাদেশের মানুষ জাের জিনিসটাকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করে। যে ক্ষেত্রে জােরের যথার্থ কাজ আছে সে ক্ষেত্রে সে থুবই ভালাে, কিন্তু অন্যত্র সে বিপদ ঘটায়। সত্যের জােরকে গাায়ের জােরের দারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

মধ্য-এশিয়ার বাস্কির রিপারিকের (Bashkir Republic)
একজন চাষী বললে, "আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র খেত আছে,
কিন্তু নিকটবর্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীছই যোগ দেব।
কেননা দেখেছি, স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে চের
ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়।
যেহেতু, প্রকৃষ্টভাবে চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই, ছোটো খেতের
মালিকের পক্ষে যন্ত্র কেনা চলে না। তা ছাড়া, আমাদের টুকরো
জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব।"

আমি বললুম, "কাল একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, মেয়েদের এবং শিশুদের সর্বপ্রকার স্থ্যোগের জ্বন্থে সোভিয়েট গবর্মেণ্টের দ্বারা যেরকম সব ব্যবস্থা হয়েছে এরকম আর কোথাও হয় নি। আমি তাঁকে বললুম, তোমরা পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারি দায়িত্ব করে তুলে হয়তো পরিবারের সীমা লোপ করে দিতে চাও। তিনি বললেন, সেটাই যে আমাদের আশু সংকল্প তা নয়— কিন্তু শিশুদের প্রতি দায়িত্বকে ব্যাপক করে দিয়ে যদি স্বভাবতই একদা পরিবারের গণ্ডী লোপ পায় তা হলে এই প্রমাণ হবে, সমাজে পারিবারিক যুগ সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা -বশতই নবযুগের প্রসারের মধ্যে আপনিই অস্তর্ধান করেছে। যা হোক, এ সম্বন্ধে তোমাদের কী মত জানতে ইচ্ছে করি। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের একত্রীকরণের

নীতি বজায় রেথে পরিবার বজায় থাকতে পারে ?"

সেই যুক্তেনিয়ার যুবকটি বললে, "আমাদের নৃতন সমাজব্যবস্থা পারিবারিকতার উপর কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছে আমার নিজের দিক থেকে তার একটি দৃষ্ঠান্ত দিই। আমার পিতা যখন বেঁচে ছিলেন শীতের ছয় মাস তিনি শহরে কাজ করতেন, আর গরমের ছয় মাস ভাই-বোনদের নিয়ে আমি ধনীর চাকরি নিয়ে পশুচারণ করতে যেতুম। বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা প্রায়ই হত না, এখন এরকম বিচ্ছেদ ঘটে না। শিশুবিভালয় থেকে আমার ছেলে রোজ ফিরে আসে, রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়।"

একজন চাষী মেয়ে বললে, "শিশুদের দেখাশোনা ও শেখানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ঢের কমে গেছে। তা ছাড়া, ছেলেদের সম্বন্ধে দায়িত্ব যে কতথানি তা বাপ-মা ভালো করে শিখতে পারছে।"

একটি ককেশীয় যুবতী দোভাষীকে বললে, "কবিকে বলো, আমরা ককেশীয় রিপারিকের লোকেরা বিশেষ করেই অনুভব করি যে, অক্টোবরের বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং স্থুখ পেয়েছি। আমরা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত, তার কঠিন দায়িত্ব খুবই বুঝি, তার জত্যে চূড়ান্ত রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা রাজী। কবিকে জানাও, সোভিয়েট-সম্মিলনের বিচিত্র জাতির লোক তাঁর মারফত ভারতবাসীদের পারে তাদের আন্তরিক দরদ জানাতে চায়। আমি বলতে পারি, যদি সম্ভব হত আমার ঘরছয়োর, আমার ছেলেপুলে, স্বাইকে ছেড়ে তাঁর স্বদেশীয়ের সাহায্য করতে যেতুম।"

দলের মধ্যে একজন ছিল, তার মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ। তার কথা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব পেলুম, সে খিরগিজ-জাতীয় চাষীর ছেলে, মস্কৌ এসেছে কলে কাপড়-বোনার বিভা শিখতে। তিন বছর বাদে এঞ্জিনিয়র হয়ে তাদের রিপাব্লিকে ফিরে যাবে— বিপ্লবের পরে সেখানে একটি বড়ো কারখানা স্থাপিত হয়েছে, সেইখানে সে কাজ করবে।

একটা কথা মনে রেখা, এরা নানা জাতির লোক কলকারখানার রহস্থ আয়ত্ত করবার জন্তে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে তার একমাত্র কারণ, যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনী লোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্তে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাৎলামির জন্তে শাস্তি দিই তালগাছকে। মাস্টারমশায় যেমন নিজের অক্ষমতার জন্ত বেঞ্জির উপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন ছাত্রকে।

সেদিন মক্ষে কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদ্রে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখে নি; ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে। শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হল না, চাষের উন্নতির জন্মে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উভ্ভম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এ দেশ কৃষি-প্রধান দেশ, এইজন্মে কৃষিবিভাকে যত দূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে কথা ভোলে নি। এরা অতি ত্রঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।

সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনেয় আপিস
চালাবার কাজ করছে না; যারা যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক,
তারা সবাই লেগে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চা
বিভাগের যে উন্নতি ঘটেছে তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের
বৈজ্ঞানিক-মহলে। যুদ্ধের পূর্বে এ দেশে বীজ-বাছাইয়ের কোনো
চেষ্টাই ছিল না। আজ প্রায় তিন কোটি মণ বাছাই-করা বীজ

এদের হাতে জমেছে। তা ছাড়া নৃতন শস্তের প্রচলন শুধু এদের কৃষি-কলেজের প্রাঙ্গণে নয়, ক্রতবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজর্ব বাইজান উজ্বেকিস্তান জর্জিয়া য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্ত-প্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে।

রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্মে এত বড়ো সর্বব্যাপী অসামান্ত অক্লান্ত উন্তোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাব্ জেক্টের স্থান্ত কল্পনার অতীত। এতটা দ্র পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারি নি। কেননা, শিশুকাল থেকে আমরা যে 'ল আগিও্ অর্ডার'এর আবহাওয়ায় মানুষ সেখানে এর কাছে পৌছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখি নি।

এবার ইংলণ্ডে থাকতে একজন ইংরেজের কাছে প্রথম শুনেছিলুম সাধারণের কল্যাণের জন্যে এরা কিরকম অসাধারণ আয়োজন করেছে। চোখে দেখলুম। এও দেখতে পেলুম, এদের রাষ্ট্রে জাতিবর্ণবিচার একটুও নেই। সোভিয়েট শাসনের অন্তর্গত বর্বরপ্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্ম এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা করেছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তা হর্লভ। অথচ এই অশিক্ষার অনিবার্য ফলে আমাদের বৃদ্ধিতে চরিত্রে যে হুর্বলতা, ব্যবহারে যে মূঢ়তা, দেশ-বিদেশের কাছে তার রটনা চলছে। ইংরেজিতেই কথা চলিত আছে, যে কুকুরকে ফাঁসি দিতে হবে তাকে বদনাম দিলে কাজ সহজ হয়। যাতে বদনামটা কোনোদিন না ঘোচে তার উপায় করলে যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি ছইই মিলিয়ে নেওয়া চলে। ইতি ১ অক্টোবর ১৯৩০

রাশিয়া ঘুরে এসে আজ আমেরিকার মুখে চলেছি, এমন সন্ধিক্ষণে ভোমার চিঠি পেলুম। রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্তে। দেখে খুবই বিশ্বিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মৃক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মৃচ ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্যাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরুক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত ক্রত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেতর, সচেতন। এদের সামনে একটা নৃতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত— সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে— শিক্ষা কৃষি এবং
যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত অন্ন এবং
কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে। আমাদের দেশের
মতোই এখানকার মাতুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের
কৃষক এক দিকে মৃঢ় আর-এক দিকে অক্ষম, শিক্ষা এবং শক্তি ছুই
থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা— পিতামহের আমলের চাকরের মতো সে কাজ করে কম, অথচ কর্তৃত্ব
করে বেশি। তাকে মেনে চলতে হলে তাকে এগিয়ে চলবার উপায়
থাকে না। অথচ শত শত বংসর থেকে সে খুঁ ড়িয়ে চলছে।

আমাদের দেশে কোনো-এক সময়ে গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার; তাঁর দাদা

বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল-অন্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক।
কৃষিকে বলদান করেছে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই— তিনি লজ্জিড—
যে দেশে তাঁর অন্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে
গৈছেন। রাশিয়ায় কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েছে, দেখতে দেখতে
সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অথণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নৃতন হলের
স্পর্শে অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্ছে বলরাম।

১৯১৭ খৃদ্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এ দেশে
শতকরা নিরানকাই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি।
তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ তুর্বলরাম ছিল—
নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক্। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার
হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায়
বলে ক্বফের জীব— আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।

কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না, যন্ত্রী যদি মালুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেছি, শিক্ষাকে জীবযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাক্যস্ত্রের খাল্ল হয় না।

এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে।
তার কারণ, এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে
রাখে নি। এরা পাস করাবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্মে শেখায়
না— সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্মে শেখায়। আমাদের দেশে
বিভালয় আছে, কিন্তু বিভার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি

বড়ো। পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনোদিন জানতে চাইতে শেখে নি— প্রথম থেকেই কেবলই বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিভার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।

আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজির ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুলবনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কর কি ? সে বললে, জানি নে। এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বললুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না আমাকে বলো। সে বললে, আমি জানি নে। অর্থাৎ, এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করবার চর্চাই করে না— তাকে চালনা করা হয়, সে চলে, আপনা থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না।

এরকম সামান্ত বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না, কিন্তু এর চেয়ে আরো একটুখানি শক্ত রকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে, সেজত্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলই অপেক্ষা করে থাকে আমরা উপরে থেকে কী বলতে পারি তাই শোনবার জন্যে। সংসারে এরকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না।

এখানে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চলছে, তার

বিস্তারিত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধের রিপোর্ট এবং বই পড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার চেহারা মান্থবের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সব চেয়ে বড়ো কাজের। সেইটে সেদিন দেখে এসেছি। পায়োনিয়র্স্ ক্যুন বলে এ দেশে যে-সব আশ্রম স্থাপিত হয়েছে তারই একটা দেখতে সেদিন গিয়েছিলুম। আমাদের শান্তিনিকেতনে যেরকম বতীবালক ব্রতীবালিকা আছে এদের পায়োনিয়র্স্-দল, কতকটা সেই ধরনের।

বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি, আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্মে দিঁড়ির ছ ধারে বালক-বালিকার দল দার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আসতেই ওরা আমার চার দিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বদল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো, এরা দকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সেশ্রেণীর মান্নুয কারো কাছে কোনো যত্নের দাবি করতে পারত না, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচ বৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া দকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয়; যেন স্বদা ভৎপর হয়ে আছে, কোনো-কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জ্যো নেই।

অভ্যর্থনার জবাবে আমি ওদের অল্প যা বলেছিলুম তার্ই প্রসঙ্গক্রমে একজন ছেলে বললে, "পরশ্রমজীবীরা (bourgeoisie) নিজের ব্যক্তিগত মুনফা খোঁজে, আমরা চাই দেশের ঐশ্বর্যে সকল মান্তবের সমান স্বত্ব থাকে। এই বিভালয়ে আমরা সেই নীতি অনুসারে চলে থাকি।"

একটি মেয়ে বললে, "আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি।

আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি, যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটাই আমাদের স্বীকার্য।"

আর-একটি ছেলে বললে, "আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে ছোটো ছেলেমেয়েরা বড়ো ছেলেমেয়েদের মত নেয়, এবং তারা থেতে পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের এই বিধি। আমরা এখানে সেই বিধিরই চর্চা করে থাকি।"

এর থেকে ব্রতে পারবে, এদের শিক্ষা কেবল পুঁথিপড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোক্যাত্রার অনুগত করে এরা তৈরি করে তুলছে। সেই সম্বন্ধে এদের একটা পণ আছে এবং সেই পণ-রক্ষায় এদের গৌরববোধ।

আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেছি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি শাস্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার—দেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম স্থসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্থার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্মে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়— সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।

একটা ছোটো দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলাদেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রন্ত করে তুলেছি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড়ো কঠিন।

স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ করে আমাদের ছাত্ররা ও
শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিতভাবে নিয়প্রিত
করবার পণ গ্রহণ করতে যদি পারত তা হলে আমি যাকে শিক্ষা
বলি সেই শিক্ষা সার্থক হত। তিন-নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ
করাকে আমরা শিক্ষা বলে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা
কোনোমতেই ভূল না করে তার প্রতি লক্ষ না করাকে গুরুতর
অপরাধ বলে জানি, কিন্তু যে জিনিসটাকে উদরস্থ করি সে সম্বন্ধে
শিক্ষাকে তার চেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্থতা। আমাদের
প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব
আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর— সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে
এটাকে মনে রাখা পাসের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।

আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম, "কেউ কোনো অপরাধ করলে এখানে তার বিধান কী ?"

একটি মেয়ে বললে, "আমাদের কোনো শাসন নেই, কেননা আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।"

আমি বললুম, "আর-একটু বিস্তারিত করে বলো। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার করবার জন্মে তোমরা কি বিশেষ সভা ভাক ? নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্বাচন কর ? শাস্তি দেবার বিধিই বা কী রক্ষের ?"

একটি মেয়ে বললে, "বিচারসভা যাকে বলে তা নয়, আমরা বলা-কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।"

একটি ছেলে বললে, "সেও ছঃখিত হয়, আমরাও ছঃখিত হই, ব্যস্ চুকে যায়।"

আমি বললুম, "মনে করো, কোনো ছেলে যদি ভাবে তার প্রতি অযথা দোষারোপ হচ্ছে তা হলে তোমাদের উপরেও আর-কারো



মঞ্জৌ রবীক্র চিত্র প্রদর্শনীতে কবির স্থাগ্যন



अल्बनाहाः क्षेत्रायां कराता १८८० प्रधात अल्बन

কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে ?"

ছেলেটি বললে, "তখন আমরা ভোট নিই—অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে তা হলে তার উপরে আর কথা চলে না।"

আমি বললুম, "কথা না চলতে পারে, কিন্তু তবু ছেলেটি যদি মনে করে অধিকাংশই তার উপরে অন্তায় করছে তা হলে তার কোনো প্রতিবিধান আছে কি ?"

একটি মেয়ে উঠে বললে, "তা হলে হয়তো আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই— কিন্তু এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি।"

আমি বললুম, "যে-একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছ সেইটেতেই আপনা হতেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।"

ওদের কর্তব্য কী প্রশ্ন করাতে বললে, "অন্থ দেশের লোকেরা নিজের কাজের জন্ম অর্থ চায়, সম্মান চায়, আমরা তার কিছুই চাই নে, আমরা সাধারণের হিত চাই। আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্মে পাড়াগাঁয়ে যাই; কী করে পরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়, সকল কাজ কী করে বৃদ্ধিপূর্বক করতে হয়, এই-সব তাদের বৃঝিয়ে দিই। অনেক সময়ে আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করি। নাটক অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি।"

তার পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকে ওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে বললে, "দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্তব্য। কেননা ঠিকমত করে তথ্যগুলিকে জানতে এবং তাদের সম্বন্ধে চিস্তা করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হতে পারে।"

একটি ছেলে বললে, "প্রথমে আমরা বই থেকে, আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি; তার পরে তাই নিয়ে আমরা

পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তার পরে সেইগুলি সাধারণকে জানাবার জন্মে যাবার হুকুম হয়।"

সজীব সংবাদপত্র অভিনয় করে আমাকে দেখালে। বিষয়টা হচ্ছে এদের পঞ্চবার্ষিক সংকল্প। ব্যাপারটা হচ্ছে, এরা কঠিন পণ করেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে যন্ত্রশক্তিতে স্থদক্ষ করে তুলবে, বিত্যুংশক্তি বাপেশক্তিকে দেশের এক ধার থেকে আর-এক ধার পর্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের দেশ বলতে কেবল যুরোপীয় রাশিয়া বোঝায় না। এশিয়ার অনেক দ্র পর্যন্ত তার বিস্তার। সেখানেও নিয়ে যাবে এদের শক্তির বাহনকে। ধনীকে ধনীতর করবার জন্যে নয়, জনসমষ্টিকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্যে—সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিত্চর্ম মানুষও আছে। তারাও শক্তির অধিকারী হবে বলে ভয় নেই, ভাবনা নেই।

এই কাজের জন্মে এদের প্রভৃত টাকার দরকার; যুরোপীয় বড়োবাজারে এদের হুণ্ডি চলে না, নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিস কিনছে, উৎপন্ন শস্ত পশুমাংস ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্ছে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রাস্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনো দেড় বছর বাকি। অন্য দেশের মহাজনরা খুশি নয়। বিদেশী এঞ্জিনিয়াররা এদের কলকারখানা অনেক নপ্তও করেছে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয় না, কেননা সমস্ত ধনী-জগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীল্প সম্ভব আপন শক্তিতে ধন-উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিন বছর কণ্ঠে কেটে গেছে, এখনো তু বছর বাকি।

সজীব খবরের কাগজটা অভিনয়ের মতো; নেচে গেয়ে পতাকা তুলে এরা জানিয়ে দিতে চায় দেশের অর্থশক্তিকে যন্ত্রবাহিনী করে ক্রমে ক্রমে কী পরিমাণে এরা সফলতা লাভ করছে। দেখবার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। যারা জীবনযাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু কণ্টে কাল কাটাচ্ছে তাদের বোঝানো চাই, অনতিকালের মধ্যে এই কণ্টের অবসান হবে এবং বদলে যা পাবে তার কথা স্মরণ করে যেন তারা আনন্দের সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে কষ্টকে বরণ করে নেয়।

এর মধ্যে সান্ত্রনার কথাটা এই যে, কোনো এক দল লোক নয়, দেশের সকল লোকই একসঙ্গে তপস্থায় প্রবৃত্ত। এই সজীব সংবাদপত্র অন্থ দেশের বিবরণও এইরকম করে প্রচার করে। মনে পড়ল, পতিসরে দেহতত্ব মুক্তিতত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলাম—প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা। মনে করছি দেশে ফিরে গিয়ে শাস্থিনিকেতনে সুরুলে সজীব সংবাদপত্র চালাবার চেষ্টা করব।

ওদের দৈনিক কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এইরকম। সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তার পর পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। আটটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্ম আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে—ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃতবিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই-বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার, ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্য-তালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা (পুরোযায়ীর দল) কার্থানা, হাঁসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়।

পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে; মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে, সিনেমা দেখতে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্ল পড়া, গল্ল বলা, তর্কসভা,

সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পায়োনিয়ররা কিছু পরিমাণে নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চারি দিক পরিষ্কার করে, ক্লাস-পাঠ্যের অতিরিক্ত পড়া পড়ে, বেড়াতে যায়। ভর্তি হবার বয়েস সাত-আট, বিভালয় ত্যাগ করবার বয়েস যোলো। এদের অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, স্বতরাং অল্প দিনে অনেক বেশি পড়তে পারে।

এখানকার বিভালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়, আর পড়ার সঙ্গে রপসৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা ক'রে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলের তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গণালায় উচ্চ-অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয়কলায় এদের মতো ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে, পূর্বতন কালে আমীর-ওমরাওরাই সে-সমস্ত ভোগ করে এসেছেন— তখনকার দিনে যাদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধ-পেটা, দেবতা মানুষ স্বাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্মে পুরুত-পাণ্ডাকে দিয়েছে ঘুয়, আর মনিবের কাছে ধুলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেছে, তাদেরই ভিড়ে

আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্টয়ের রিসারেক্শান। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোভারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। অ্যাংলোস্থাক্সন চাষী-মজুর-শ্রেণীর লোকে এ জিনিস রাত্রি একটা পর্যস্ত এমন স্তব্ধ শান্ত ভাবে উপভোগ করছে এ কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।

আর-একটা উদাহরণ দিই। মস্কৌ শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো স্ষ্টিছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনো-দেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয়দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে। আর যে যা বলুক, অন্তুত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না।

কৃচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক এ একটা ফাঁকা কৌতৃহল। কিন্তু কৌতৃহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়। মনে আছে, একদা আমাদের ইদারার জল্মে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুচল চক্রযন্ত্র এনেছিলুম, তাতে কুয়ার গভীর তলা থেকে জল উঠেছিল। কিন্তু যখন দেখলুম ছেলেদের চিত্তের গভীর তলদেশ থেকে একটুও কৌতৃহল টেনে তুলতে পারলে না তখন মনে বড়োই ধিক্কার লাগল। এই তো আমাদের ওখানে আছে বৈহ্যুত আলোর কারখানা, কজন ছেলের তাতে একটুও ওংসুক্য আছে। অথচ এরা তো ভদ্রশ্রেণীর ছেলে। বুদ্ধির জড়তা যেখানে সেইখানে কৌতৃহল ম্বল।

এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা
পেয়েছি— দেখে বিস্মিত হতে হয়— সেগুলো রীতিমত ছবি, কারো
নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্মাণ এবং স্থাষ্ট ছইয়েরই
প্রতি লক্ষ দেখে নিশ্চিম্ত হয়েছি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের
শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েছে। আমার নিঃসহায় সামাত্র
শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব।
কিন্তু আর সময় কই— আমার পক্ষে পঞ্চবার্ষিক সংকল্পও হয়তো

পূরণ না হতে পারে। প্রায় ত্রিশ বছর কাল যেমন একা-একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি, আরো ছ-চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে; বিশেষ এগোবে না তাও জানি, তবু নালিশ করব না। আজ আর সময় নেই। আজ রাত্রের গাড়িতে জাহাজের ঘাটের অভিমুখে যেতে হবে, সমুদ্রে কাল পাড়ি দেব। ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩০ রাশিয়া থেকে ফিরে এসে আজ চলেছি আমেরিকার ঘাটে। কিন্তু রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ, অক্সান্ত যে-সব দেশে ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না। তাদের নানা কর্মের উভ্তম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্স্, কোথাও আছে হাঁসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ববিভালয়, কোথাও আছে ম্যুজিয়ম —বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে, সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্মায়ুজালে জড়িত ক'রে এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিস্কর্ম ধারণ করেছে। সব কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।

যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থ-দারা বিভক্ত সেখানে এরকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব। যখন এখানে পঞ্চবার্ষিক য়ুরোপীয় যুদ্ধ চলছিল তখন দায়ে পড়ে দেশের অধিকাংশ ভাবনা ও কাজ এক অভিপ্রায়ে মিলিত হয়ে এক চিত্তের অধিকারে এসেছিল; এটা হয়েছিল অস্থায়ীভাবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কাণ্ড চলছে তার প্রকৃতিই এই— সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের স্বত্ব বলে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে।

উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি— মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না গ থেহেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ব্যক্তিগত লোভেতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ। সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ

করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে; সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো। মা গৃধঃ কস্তাস্বিদ্ধনং। কারো ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়: তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

য়্রোপে অন্থ-সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন-আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুজমন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা তুইই উঠেছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলই পাচ্ছে, অধিকাংশই পাচ্ছে না—এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য; বলেছিল মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে এবং লোভের কাজই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চলবে এবং লড়াইয়ের জ্বন্থে সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে ব্রুতে হবে, মায়ুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য; ভাগটাই মায়া— সম্যক্ চিন্তা সম্যক্ চেন্তা -ছারা সেটাকে যে মুহুর্তে মানব না সেই মুহুর্তেই স্বপ্লের মতো সে লোপ পাবে।

রাশিয়ায় সেই না-মানার চেপ্তা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে
চলছে। সব-কিছু এই এক চেপ্তার অন্তর্গত হয়ে গেছে। এইজত্যে
রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার
বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ
অন্ত দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই— 'তুধুভাতু খায়
সেই'। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে
শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা

সন্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সন্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা 'বিশ্বকর্মা'; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্মেই যথার্থ বিশ্ববিভালয়।

শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যুজিয়ম। নানাপ্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে ম্যুজিয়ম আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active)।

রাশিয়ায় region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্যসন্ধানের উত্যোগ
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এরকম শিক্ষাকেন্দ্র প্রায় ছ হাজার আছে, তার
সদস্থ-সংখ্যা সত্তর হাজার পেরিয়ে গেছে। এই-সব কেন্দ্রে তত্তৎ
স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার
অমুসন্ধান হয়। তা ছাড়া সে-সব জায়গার উৎপাদিকা শক্তি কিরকম শ্রেণীর, কিম্বা কোনো খনিজ পদার্থ সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে কি
না, তার থোঁজ হয়ে থাকে। এই-সব কেন্দ্রের সঙ্গে যে-সব ম্যুজিয়ম
আছে তারই যোগে সাধারণের শিক্ষা-বিস্তার একটা গুরুতর কর্তব্য।
সোভিয়েট রাফ্রে সর্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ এসেছে, এই
স্থানিক তথ্যসন্ধানের ব্যাপক চর্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার
একটা প্রধান প্রণালী।

এইরকম নিকটবর্তী স্থানের তথ্যান্মসদ্ধান শান্তিনিকেতনের কালীমোহন কিছু পরিমাণে করেছেন, কিন্তু এই কাজের সঙ্গে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোনো উপকার হয় নি। সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করার মন তৈরি করা কম কথা নয়। কলেজ-বিভাগের ইকনমিক্স্ ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এইরকম চর্চার পত্তন করছেন শুনেছিলুম; কিন্তু এ কাজটা আরো বেশি সাধারণভাবে করা দরকার, পাঠভবনের

ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই, আর এইসঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।

এখানে ছবির ম্যুজিয়মের কাজ কিরকম চলে তার বিবরণ শুনলে নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে। মস্কৌ শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারী (Tretyakov Gallery) নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাগুার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে। সেইজক্যে ছুটির দিনে আগে থাকতে দর্শকদের নাম রেজেক্ট্রি করানো দরকার হয়েছে।

১৯১৭ খৃদ্যান্দে সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে-সব দর্শক এইরকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা, যাদের এরা বলে bourgeoisie, অর্থাৎ পর-শ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য স্থশ্রমজীবীর দল, যথা রাজমিন্ত্রি, লোহার, মুদি, দল্লি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী সম্প্রদায়।

আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক।
এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে
ঠিকমত বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে দেখে এরা
ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব
ম্যুজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়েছে। ম্যুজিয়মের
শিক্ষাবিভাগে কিম্বা অক্সত্র তদমুরূপ রাষ্ট্রকর্মশালায় যে-সমস্ত
বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে
নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনাপাওনার
কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে বিষয়টা প্রকাশ করছে
সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না
করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

চিত্রবস্তুর সংস্থান ( composition ), তার বর্ণকল্পনা ( colour scheme ), তার অন্ধন, তার অবকাশ ( space ), তার উজ্জ্বলতা ( illumination ), যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক ( technique ), এ-সকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে। এইজন্<mark>তে</mark> পরিচায়কের বেশ দস্তরমত শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ওৎস্তুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে। আর-একটি কথা তাকে ব্ঝতে হবে, ম্যুজিয়মে কেবল একটিমাত্র ছবি নেই, অতএব একটা ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ম্যুজিয়মে যে-সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য কয়েকটি করে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আলোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে চলবে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশি হওয়া ঠিক নয়। ছবির যে একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে, সেইটেই বুঝিয়ে দেবার বিষয়; ছবির রূপের সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর-বৈপরীতা দ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো অনেক সময় কাজে লাগে। কিন্ত দর্শকের মন একটুমাত্র প্রান্ত হলেই তাদের তখনই ছুটি দেওয়া চাই।

অশিক্ষিত দর্শকদের এরা কী করে ছবি দেখতে শেখায় তারই একটা রিপোর্ট থেকে উল্লিখিত কথাগুলি তোমাকে সংগ্রহ করে পাঠালুম। এর থেকে আমাদের দেশের লোকের যেটি ভাববার কথা আছে সেটি হচ্ছে এই : পূর্বে যে চিঠি লিখেছি তাতে আমি বলেছি, সমস্ত দেশকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতি ক্রত মাত্রায় শক্তিমান করে তোলবার জন্যে এরা একান্ত উভ্যমের সঙ্গে লেগে গেছে। এটা ঘোরতর কেজো কথা। অভ্য-সব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

নিজের জোরে টি কৈ থাকবার জন্মে এদের এই বিপুল সাধনা। আমাদের দেশে যখন এইজাতীয় দেশব্যাপী রাষ্ট্রিক সাধনার কথা ওঠে তখনই আমরা বলতে শুরু করি, এই একটিমাত্র লাল মশাল জালিয়ে তুলে দেশের অন্য-সকল বিভাগের সকল আলো নিবিয়ে দেওয়া চাই, নইলে মানুষ অস্তমনস্ক হবে। বিশেষত ললিতকলা সকলপ্রকার কঠোর সংকল্পের বিরোধী। স্বজাতিকে পালোয়ানি করাবার জন্মে কেবলই তাল ঠুকিয়ে পঁয়তারা করাতে হবে; সরস্বতীর বীণাটাকে নিয়ে যদি লাঠি বানানো সম্ভব হয় তবেই সেটা চলবে, নতুবা নৈব নৈব চ। এই কথাগুলো যে কতথানি মেকি পৌরুষের কথা তা এখানে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে এরা দেশ জুড়ে কারখানা চালাতে যে-সব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায় তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস ব্রুতে পারে তারই জন্মে এত প্রভূত আয়োজন। এরা জানে, রসজ্ঞ যারা নয় তারা বর্বর; যারা বর্বর তারা বাইরে রুক্ষ, অন্তরে ত্র্বল। রাশিয়ায় নবনাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর ছর্দিন ছর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে— এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটে নি।

মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কল্লোলিত হয়ে বেরিয়ে আসে, যেখানে বসন্তের রূপহিল্লোলে হিমাচলের গান্তীর্য মনোহর হয়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে শক শক্রদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেন নি মেঘদ্ত লিখতে। জাপানীরা তলোয়ার চালাতে পারে না এ কথা বলবার জো নেই, কিন্তু সমান নেপুণ্যেই তারা ভূলিও চালায়। রাশিয়ায় এসে যদি দেখতুম, এরা কেবলই মজ্র সেজে কারখানাঘরের সরঞ্জাম জোগাচ্ছে

আর লাঙল চালাচ্ছে, তা হলেই ব্যত্ম এরা শুকিয়ে মরবে। যে বনস্পতি পল্লবমর্মর বন্ধ করে দিয়ে খট্ খট্ আওয়াজে অহংকার করে বলতে থাকে, আমার রসের দরকার নেই, সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি— সে খুবই শক্ত হতে পারে, কিন্তু খুবই নিক্ষল। অতএব আমি বীরপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদের সাবধান করে দিছি যে, দেশে যখন ফিরে যাব পুলিসের যষ্টিধারার শ্রাবণবর্ষণেও আমার নাচগান বন্ধ হবে না।

রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলাসাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামাতা। তার মধ্যে নৃতন স্থান্তির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো থামে নি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নৃতন স্থান্তিরই অসমসাহস কাজ করেছে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্ব কোথাও নৃতনকে ভয় করে নি।

যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাকী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের ছটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্প কালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন ক'রে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ঠ করে কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শক্ত হতে পারে না— সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক-না। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষক্তার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

সোভিয়েটরা কশস্যাট্কৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের

হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে— অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের
যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের
চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও
অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই
পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিক্ষৃতি হয়েছে এখানে এলে সেটা
স্বচক্ষে দেখতে পেতে। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩০

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছি, চলেছি আমেরিকার পথে। রাশিয়া-যাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল— ওখানে জনসাধারণের শিক্ষা-বিস্তারের কাজ কিরকম চলছে আর ওরা তার ফল কিরকম পাছের সেইটে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যতকিছু তুঃখ আজু অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য— <mark>সমস্তই আঁকডে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে</mark> ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেছে। সে হচ্ছে, যথেষ্ঠ পরিমাণে শিক্ষাবিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়, গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি. এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে যেতে চৌকাটে হুঁচট লেগে সে আছাড খেয়ে পড়ে, জিনিসপত্র কেবলই হারায়, তার পরে খুঁজে পায় না, ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে, নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেছে বলে লাঠি উচিয়ে মারতে যায়, কেবলই বিছানা আঁকিছে পড়ে থাকে, উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই, থিদে পায় কিন্তু খাবার কোথায় আছে থুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্থ সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত, অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উপর দেওয়া চলে না— তার পরে সবশেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয়, আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি— তা হলে সেটা কেমন হয় ?

ওরা একদিন ডাইনী বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েছে, পাপিষ্ঠ বলে

বৈজ্ঞানিককে মেরেছে, ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নির্চুরভাবে প্রীড়ন করেছে, নিজেরই ধর্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে থর্ব করে রেখেছে; এ ছাড়া কত অন্ধতা, কত মৃঢ়তা, কত কদাচার, মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্থপাকার করে তোলা যায়— এ-সমস্ত দূর হল কী করে ? বাইরেকার কোনো 'কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্ স্'এর হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কার-সাধনের ভার দেওয়া হয় নি; একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা।

জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, দেশের অর্থ-উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমান তুরস্ক প্রবল বেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'। কেননা ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি— যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলো ভারতে ক্রন্ধ ঘারের বাইরে।

রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করি নি। কেননা কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েছি। ভারতের উরতিসাধনের হুরহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খুস্টান পাজি টম্সন অতি করুণ স্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন। আমাকেও মানতে হয়েছে হুরহতা আছে বই-কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ার প্রজাসাধারণের উরতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি হুরহ বই কম নয়। প্রথমত, এখানকার সমাজে যারা ভজেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতোই তাদের অন্তর-বাহিরের অবস্থা। সেইরকমই

নিরক্ষর নিরুপায়, পৃজার্চনা পুরুতপাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বৃদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা-পড়া, উপরওআলাদের পায়ের ধুলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের স্থযোগ স্থবিধা তারা কিছুই পায় নি, প্রপিতামহদের-ভূতে-পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়, মাঝে মাঝে য়িছদি প্রতিবেশীদের পারে খুন চেপে যায়— তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না। উপরওআলাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুত নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্তায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তাত।

এই তো হল ওদের দশা— বর্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য, ইংরেজের মতো তারা ঐশ্বর্যশালী নয়, কেবলমাত্র ১৯১৭ খৃদ্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েছে; রাত্রব্যবস্থা আটেঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায় নি; ঘরে বাইরে প্রতিকূলতা; তাদের মধ্যে আত্মবিজোহ সমর্থন করবার জত্যে ইংরেজ এমন-কি আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করেছে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জত্যে তারা যে পণ করেছে তার 'ডিফিকাল্টি' ভারতকর্তৃপক্ষের ডিফিকাল্টির চেয়ে বহু গুণে বড়ো।

অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এরকম আশা করা অন্তায় হত। কীই বা জানি, কীই বা দেখেছি, যাতে আমাদের আশার জাের বেশি হতে পারে। আমাদের তুঃথী-দেশে-লালিত অতিত্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে য়া দেখলুম তাতে বিশ্বয়ে অভিভূত হয়েছি। 'ল আাও্ অর্ডার' কী পরিমাণে রিফিত হচ্ছে বা না হচ্ছে তার তদন্ত করবার য়থেষ্ট সময় পাই নিশানা য়ায়, য়থেষ্ট জবর্দস্তি আছে; বিনা বিচারে ক্রতে পদ্ধতিতে

শান্তি, সেও চলে; আর-সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হল চাঁদের কলঙ্কের দিক, কিন্তু আমার দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক। সে দিকটাতে যে দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য— যারা একেবারেই অচল ছিল তারা সচল হয়ে উঠেছে।

শোনা যায় যুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবক্পায়
এক মুহূর্তে চিরপস্থ তার লাঠি ফেলে এসেছে; এখানে তাই হল।
দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ
বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর-দশেকের
মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে,
তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।

আমাদের সমাটবংশীয় খুস্টান পাজিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকাল্টিজ যে কিরকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেছেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না— কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যাবসাগত অভ্যাস; আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচক্ত্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চশমার দরকার করে না।

প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হল— এত কাল আমার ধৈর্যচ্যতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি হুর্বহ মৃঢ্তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্ত শক্তি নিয়ে অতি সামান্ত প্রতিকারের চেপ্তাও করেছি, কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়িছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেছে। দেশের হতভাগাদের ছঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়েছি। কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েছি; তাঁরা বাহবাও দিয়েছেন; যেটুকু ভিকে দিয়েছেন

তাতে জাত যায়, পেট ভরে না। সব চেয়ে তুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে, তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সব চেয়ে বাধা দিয়েছে। যে দেশ পরের কর্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সব চেয়ে গুরুতর ব্যাধি হল এই— সে-সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা, যে ক্ষুদ্রতা, যে স্বদেশবিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।

বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিস আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে, সেইজন্মেই আসল জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে চাই; কেউ বা আমাকে উপহাস করে, কেউ বা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানি নে আমি এসেছি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব, আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্মাল্য ললাটে পরে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোশ পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে তখনই এরা আমাকে ভারতবর্ষীয় রূপেই শ্রদ্ধা করে; যথন নিছক ভারতবর্ষীয় রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল বোঝার দারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে : অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।

আমার এখানকার খবর সত্য মিথ্যা নানা ভাবে দেশে গিয়ে

পৌছয়। সে সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকতে পারি নে বলে নিজের উপর ধিক্কার জন্মে। বার বার মনে হয়, বানপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।

যাই হোক, এ দেশের 'এনর্মাস ডিফিকাল্টিজ্'এর কথা বইয়ে পড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকাল্টিজ অতিক্রমণের চেহারা চোখে দেখলুম। ইতি ৪ অক্টোবর ১৯৩০ আমাদের দেশে পলিটিক্স্কে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে স্বর্কম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছে। এ সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি। রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশাননের মতে। সম্রাট, তার সাম্রাজ্য পৃথিবীর অনেকখানিকেই অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিল, লেজের পাকে যাকে সেজড়িয়েছে তার হাড়গোড় দিয়েছে পিষে।

প্রায় বছর তেরো হল এরই প্রতাপের সঙ্গে বিপ্রবীদের ঝুটো-পুটি বেধে গিয়েছিল। সম্রাট যখন গুষ্টিস্থদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাক্ষোপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল— তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সামাজ্যভোগীরা। বুঝতেই পারছ, ব্যাপারখান। সহজ ছিল না। একদা যারা ছিল সমাটের উপগ্রহ ধনীর দল, চাষীদের 'পরে যাদের ছিল অসীম প্রভুত্ব, তাদের সর্বনাশ বেধে গেল। লুটপাট কাড়াকাড়ি চলল, তাদের বহুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার করবার জত্যে প্রজারা হত্যে হয়ে উঠেছে। এতবড়ো উচ্ছু ঋল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে— আর্ট-সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধঅভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিস সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল। মনে আছে আমরা যথন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। যুরোপের সাম্রাজ্যভোগীরা পিকিনের বসস্তপ্রাসাদকে কিরক্ম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, বহুযুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কিরকম লুটেপুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েছে উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিস জগতে আর কোনোদিন তৈরি হতেই পারবে না।

সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার— বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্মে জমি চাষ করে এনেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বন্থ দিয়েছে তা নয়, জ্ঞানের জন্মে আনন্দের জন্মে মানবজীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়— এ কথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যুন্থের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ কথা তারা স্বীকার করেছে।

এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস নীচে তলিয়ে গেছে এ কথা সত্য, কিন্তু টি কৈ রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যুজিয়ম থিয়েটর লাইব্রেরি সংগীতশালা।

আমাদের দেশের মতোই একদা এদের গুণীর গুণপনা প্রধানত ধর্মমন্দিরেই প্রকাশ পেত। মোহস্তেরা নিজের স্থুল রুচি নিয়ে তার উপরে যেমন খুশি হাত চালিয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্ত বাবুরা পুরীর মন্দিরকে যেমন চুনকাম করতে সংকুচিত হয় নি তেমনি এখানকার মন্দিরের কর্তারা আপন সংস্কার অনুসারে সংস্কৃত করে প্রাচীন কীর্তিকে অবাধে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে— তার ঐতিহাসিক মূল্য যে সর্বজনের সর্বকালের পক্ষে এ কথা তারা মনে করে নি, এমন-কি পুরোনো পুজোর পাত্রগুলিকে নৃতন করে ঢালাই করেছে। আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিস আছে ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান। কিন্তু কারো তা ব্যবহার করবার জ্যো নেই— মোহস্তেরাও অতলম্পর্শ মোহে মগ্ন— সেগুলিকে ব্যবহার করবার মতো বৃদ্ধি ও বিভার ধার ধারে না। ক্ষিতিবাবুর কাছে শোনা যায়, প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক পড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্তার মতো, উদ্ধার করবার উপায় নেই।

বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে দিয়েছে। যেগুলি পূজার সামগ্রী সেগুলিরেখে বাকি সমস্ত জমা করা হচ্ছে ম্যুজিয়মে। এক দিকে যখন আত্মবিপ্লব চলছে, যখন চার দিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েছে প্রত্যন্তপ্রদেশ সমস্ত হাৎড়িয়ে পুরাকালীন শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করবার জন্মে। কত পুঁথি কত ছবি কত খোদকারির কাজ সংগ্রহ হল তার সীমা নেই।

এ তো গেল ধনীগৃহে বা ধর্মমন্দিরে যা-কিছু পাওয়া গেছে তারই কথা। দেশের সাধারণ চাষীদের কর্মিকদের কৃত শিল্পসামগ্রী, পূর্বতন কালে যা অবজ্ঞাভাজন ছিল, তার মূল্য নিরূপণ করবার দিকেও দৃষ্টি পড়েছে। শুধু ছবি নয়, লোকসাহিত্য লোকসংগীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবল বেগে কাজ চলছে।

এই তো গেল সংগ্রহ, তার পরে এই-সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। ইতিপূর্বেই তার বিবরণ লিখেছি। এত কথা যে তোমাকে লিখছি তার কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুলাইছিল; সোভিয়েট শাসনে এইজাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতথানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্তই আছে— অর্থাৎ, আমাদের দেশের ভর্জনামধারীদের জন্মে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।

কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন-উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান ম'লে শিক্ষা-কর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ,

যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষা-কর চাই বই-কি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্মে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না । সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর ভাইস্রয় ও তাঁদের সদস্থবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই ? তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেন্সন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না ? পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত নিয়ে মোটা মুনফার স্পৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্মে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই ? যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকিড় মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না ?

একেই বলে শিক্ষার জন্মে দরদ ? আমি তো একজন জমিদার,
আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্মে কিছু দিয়েও থাকি;
আরো দিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি।
কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে,
আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল—
এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছে না এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ
থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর এক জনও এক প্রসাও।

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি; সেজত্যে আহারে বিহারে লোকে কন্ত পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কন্তের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কন্তকে তো কন্ত বলব না, সে যে তপস্তা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত-গ্রহ্মন্ট এত দিন পরে তুশো বছরের কলঙ্ক মোচন করতে চান, অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম— গবর্মেণ্টের প্রশ্রেলালিত বহুবাশী বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করবার জয়ে।

আমি নিজের চোথে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অনিক্ষা ও অবমাননার নিয়তম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুস্তাত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্মেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে? দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে?

অনেক কথা বলবার আছে। এরকম তথ্যসংগ্রহ করে লেখা আমার অভ্যন্ত নয়, কিন্তু না লেখা আমার অভ্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখব বলে আমার সংকল্প আছে। কতবার মনে হয়েছে, আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে; কিন্তু আমার মনে হয়, কিছুর জন্তে নয়, কেবল শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

যাক, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাই নে। আমি যে আর্টিস্ট্ এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বাইরে খ্যাতি পেয়েছি, অন্তরে পৌছয় না। কেবলই মনে হয় দৈবগুণে পেয়েছি, নিজগুণে নয়।

ভাসছি এখন মাঝ-সমুদ্রে। পারে গিয়ে কপালে কী আছে

জানি নে। শরীর ক্লান্ত, মন অনিচ্ছুক। শৃত্য ভিক্লাপাত্রের মতো ভারী জিনিস জগতে আর কিছুই নেই, সেটা জগন্নাথকে শেষ নিবেদন করে দিয়ে কবে আমি ছুটি পাব ় ইতি ৫ অক্টোবর ১৯৩০ বিজ্ঞানশিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো-আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্ত পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ন্তগোচরে।

চোথে দেখে শেখার আর-একটা প্রণালী হচ্ছে ভ্রমণ। তোমরা তো জানোই, আমি অনেক দিন থেকেই ভ্রমণ-বিভালয়ের সংকল্প মনে বহন করে এসেছি। ভারতবর্ষ এত বড়ো দেশ, সকল বিষয়েই তার এত বৈচিত্র্য বেশি যে, তাকে সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করা হন্টারের গেজেটিয়র পড়ে হতে পারে না। এক সময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল— আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্র-ভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। শুধুমাত্র শিক্ষাকে লক্ষ্য করে পাঁচ বছর ধরে ছাত্রদের যদি সমস্ভ ভারতবর্ষ ঘূরিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তাদের শিক্ষা পাকা হয়।

মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার বিষয়কে সহজে গ্রহণ ও পরিপাক করতে পারে। বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেরুদের চ'রে থেতে দেওয়ারও দরকার হয়, তেমনি বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চ'রে শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অচল বিভালয়ে বন্দী হয়ে অচল ক্লাসের পুঁথির খোরাকিতে মনের স্বাস্থ্য থাকে না। পুঁথির প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করা যায় না— জ্ঞানের বিষয় মানুষের এত বেশি য়ে, ক্ষেত্রে গিয়ে তাদের আহরণ করবার উপায় নেই, ভাণ্ডার থেকেই তাদের বেশির ভাগ সংগ্রহ করতে

হয়। কিন্তু পুঁথির বিভালয়কে সঙ্গে করে নিয়ে যদি প্রকৃতির বিভালয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা যায় তা হলে কোনো অভাব থাকে না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমার মনে ছিল, আশা ছিল যদি সম্বল জোটে তবে কোনো-এক সময়ে শিক্ষাপরিব্রজন চালাতে পারব। কিন্তু আমার সময়ও নেই, সম্বলও জুটবে না।

সোভিয়েট রাশিয়ায় দেখছি সর্বসাধারণের জন্মে দেশভ্রমণের ব্যবহা ফলাও করে তুলছে। বৃহৎ এদের দেশ, বিচিত্রজাতীয় মানুষ তার অধিবাসী। জার-শাসনেব সময়ে এদের পরস্পার দেখাসাক্ষাৎ জানাশোনা মেলামেশার স্থুযোগ ছিল না বললেই হয়। বলা বাহুল্য, তখন দেশভ্রমণ ছিল শথের জিনিস, ধনী লোকের পক্ষেই ছিল সম্ভব। সোভিয়েট আমলে সর্বসাধারণের জন্মে তার উত্যোগ। শ্রমক্রান্ত এবং রুগ্ণ কর্মিকদের শ্রান্তি এবং রোগ দূর করবার জন্মে প্রথম থেকেই সোভিয়েটরা দূরে নিকটে নানা স্থানে স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আগেকার কালের বড়ো বড়ো প্রাসাদ তারা এই কাজে লাগিয়েছে। সে-সব জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম এবং আরোগ্যলাভ যেমন একটা লক্ষ্য, তেমনি শিক্ষালাভ আর-একটা।

লোকহিতের প্রতি যাদের অন্তরাগ আছে এই ভ্রমণ-উপলক্ষে
তারা নানা স্থানে নানা লোকের আনুক্ল্য করবার অবকাশ পায়।
জনসাধারণকে দেশভ্রমণে উৎসাহ দেওয়া এবং তার স্থবিধা করে
দেওয়ার জন্মে পথের মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা-বিতরণের
উপযোগী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে, সেখানে পথিকদের আহারনিজার ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া সকলরকম দরকারি বিষয়ে তারা
পরামর্শ পেতে পারে। ককেশীয় প্রদেশ ভূতত্ত্ব-আলোচনার উপযুক্ত
স্থান। সেখানে এইরকম পান্থশিক্ষালয় থেকে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে

বিশেষ উপদেশ পাবার আয়োজন আছে। যে-সব প্রদেশ বিশেষ-ভাবে নৃতত্ত্ব-আলোচনার উপযোগী সে-সব জায়গায় পথিকদের জন্মে নৃতত্ত্ববিং উপদেশক তৈরি করে নেওয়া হয়েছে।

গ্রীষ্মের সময় হাজার হাজার ভ্রমণেচ্ছু আপিসে নাম রেজেষ্ট্রি করে। মে মাস থেকে আরম্ভ করে দলে দলে নানা পথ বেয়ে প্রতিদিন যাত্রা চলে— এক-একটি দলে পঁচিশ-ত্রিশটি করে যাত্রী। ১৯২৮ খুস্টাব্দে এই যাত্রীসংঘের সভ্যসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি, ২৯শে হয়েছে বারো হাজারের উপর।

এ সম্বন্ধে যুরোপের অন্তন্ত্র বা আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করা সংগত হবে না; সর্বদাই মনে রাথা দরকার হবে যে, রাশিয়ায় দশ বছর আগে শ্রমিকদের অবস্থা আমাদের মতোই ছিল— তারা শিক্ষা করবে, বিশ্রাম করবে, বা আরোগ্য লাভ করবে, সেজন্ত্যে কারো কোনো খেয়াল ছিল না; আজ এরা যে-সমস্ত স্থবিধা সহজেই পাচ্ছে তা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভল্রলোকের আশাতীত এবং ধনীদের পক্ষেও সহজ নয়। তা ছাড়া শিক্ষালাভের ধারা সমস্ত দেশ বেয়ে একসঙ্গে কত প্রণালীতেই প্রবাহিত তা আমাদের দিবিল-সার্বিসে-পাওয়া দেশের লোকের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন।

যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় যেরকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা দেখে য়ুরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা করছেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঁথি স্বষ্টি করা নয়, সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন-কি এ দেশের চৌরঙ্গী থেকে যারা বহু দূরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অয়ত্বে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়, সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

বাংলাদেশে ঘরে ঘরে যক্ষা রোগ ছড়িয়ে পড়ছে— রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পারছি নে যে, বাংলাদেশের এই-সব অল্পবিত্ত মুমূর্যুদের জত্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে। এ প্রশ্ন আমার মনে সম্প্রতি আরো জেগেছে এইজত্যে যে, খুস্টান ধর্মযাজক ভারতশাসনের অসাধারণ ডিফিকল্টিজ নিয়ে আমেরিকার লোকের কাছে বিলাপ করছেন।

ডিফিকল্টিজ আছে বই-কি। এক দিকে সেই ডিফিকল্টিজের
মূলে আছে ভারতীয়দের অশিক্ষা, অপর দিকে ভারতশাসনের
ভূরিব্যয়িতা। সেজত্যে দোষ দেব কাকে? রাশিয়ায় অন্নবস্ত্রের
সচ্ছলতা আজও হয় নি, রাশিয়াও বহুবিস্তৃত দেশ, সেখানেও বহু
বিচিত্র জাতির বাস, সেখানেও অজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে
অনাচার ছিল পর্বতপ্রমাণ— কিন্তু শিক্ষাও বাধা পাচ্ছে না, স্বাস্থ্যও
না। সেইজত্যেই প্রশ্ন না করে থাকা যায় না, ডিফিকল্টিজ্টা
ঠিক কোন্খানে?

যারা খেটে খায় তারা সোভিয়েট স্বাস্থ্যনিবাসে বিনা ব্যয়ে থাকতে পারে, তা ছাড়া এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শুক্রমার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই-সমস্ত ব্যবস্থাই সর্ব-সাধারণের জন্মে। সেই সর্বসাধারণের মধ্যে এমন-সব জাত আছে যারা য়ুরোপীয় নয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসারে যাদের অসভ্য বলা হয়ে থাকে।

এইরকম পিছিয়ে-পড়া জাত, যারা য়ুরোপীয় রাশিয়ার প্রাঙ্গণের ধারে বা বাইরে বাস করে, তাদের শিক্ষার জন্ম ১৯২৮ খৃদ্যান্দের বজেটে কত টাকা ধরে দেওয়া হয়েছে তা দেখলে শিক্ষার জন্মে কী উদার প্রয়াস তা বুঝতে পারবে। য়ুক্রেনিয়ান রিপব্লিকের জন্মে ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ, অতিককেশীয় রিপব্লিকের জন্ম ১৩ কোটি ৪০ লক, উজবেকিস্তানের জন্ম ৯ কোটি ৭০ লক্ষ, তুর্কমেনিস্তানের জন্ম ২ কোটি ৯ লক্ষ রুব্ল্।

অনেক দেশে আরবী অক্ষরের চলন থাকাতে শিক্ষাবিস্তারে বাধা হচ্ছিল, সেখানে রোমক বর্ণমালা চালিয়ে দেওয়াতে শিক্ষার কাজ সহজ হয়েছে।

যে বুলেটিন থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি তারই ছটি অংশ তুলে দিই:

Another of the most important tasks in the sphere of culture is undoubtedly the stabilization of local administrative institutions and the transfer of all local government and administrative work in the federative and autonomous republics to a language which is familiar to the toiling masses. This is by no means simple, and great efforts are still needed in this regard, owing to the low cultural level of the mass of the workers and peasants, and lack of sufficient skilled labour.

একট্থানি ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিপরিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে। তারা প্রায়ই য়ুরোপীয় নয়, এবং তাদের আচার ব্যবহার আধুনিক কালের সঙ্গে মেলে না। উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যাবে যে, সোভিয়েটদের মতে দেশের শাসনতন্ত্র দেশের লোকের শিক্ষারই একটা প্রধান উপায় ও অঙ্গ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রচালনার ভাষা যদি দেশের লোকের আপন ভাষা হত, তা হলে শাসনতন্ত্রের শিক্ষা তাদের পক্ষে স্থগম হত। ভাষা ইংরেজি হওয়াতে শাসনতন্ত্রের শিক্ষা তাদের পক্ষে স্থগম হত। ভাষা ইংরেজি হওয়াতে শাসননীতি সম্বন্ধে স্পন্থ ধারণা সাধারণের আয়তাতীত হুয়েই বুইলা।

মধ্যস্থের যোগে কাজ চলছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ রইল না।
আত্মরক্ষার জন্মে অন্তচালনার শিক্ষা ও অভ্যাস থেকে যেমন
জনসাধারণ বঞ্চিত, দেশশাসননীতির জ্ঞান থেকেও তারা তেমনি
বঞ্চিত। রাষ্ট্রশাসনের ভাষাও পরভাষা হওয়াতে পরাধীনতার
নাগপাশের পাক আরো বেড়ে গেছে। রাজমন্ত্রসভায় ইংরেজি
ভাষায় যে আলোচনা হয়ে থাকে তার সফলতা কত দূর আমি
আনাড়ি তা বুঝি নে, কিন্তু তার থেকে প্রজাদের যে শিক্ষা হতে
পারত তা একটুও হল না।

আর-একটা অংশ :

Whenever questions of cultural-economic construction in the national republics and districts come before the organs of the Soviet Government, they are settled not on the lines of guardianship, but on the lines of the maximum development of independence among the broad masses of workers and peasants and of initiative of the local Soviet organs.

যাদের কথা বলা হল তারা হচ্ছে পিছিয়ে-পড়া জাত। তাদের আগাগোড়া সমস্তই ডিফিকল্টিজ, কিন্তু এই ডিফিকল্টিজ সরিয়ে দেবার জন্যে সোভিয়েটরা ত্নো বছর চুপচাপ বসে থাকবার বন্দোবস্ত করে নি। ইতিমধ্যে দশ বছর কাজ করেছে। দেখেগুনে ভাবছি, আমরা কি উজবেকদের চেয়ে, তুর্কমানীদের চেয়েও, পিছিয়ে-পড়া জাত ? আমাদের ডিফিকল্টিজের মাপ কি এদের চেয়েও বিশগুণ বেশি ?

একটা কথা মনে পড়ক। এদের এখানে খেলনার মুজির্ম আছে। এই খেলনা-সংগ্রহের সংকল্প বহুকাল থেকে আমার মনের

#### দশম পত্ৰ

মধ্যে ঘুরেছে। তোমাদের নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হল। রাশিয়া থেকে কিছু থেলনা পেয়েছি। অনেকটা আমাদেরই মতো।

পিছিয়ে-পড়া জাতের সম্বন্ধে আরো কিছু জানাবার আছে।
কাল লিখব। পরশু সকালে পোঁছব নিয়ুইয়র্কে— তার পরে
লেখবার যথেষ্ট অবসর পাব কি না কে জানে। ইতি ৭ অক্টোবর
১৯৩০

ð

পিছিয়ে-পড়া জাতের শিক্ষার জত্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় কিরকম উত্যোগ চলছে সে কথা তোমাকে লিখেছি। আজ ছুই-একটা দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাক।

উরাল পর্বতের দক্ষিণে বাষ্কিরদের বাস। জারের আমলে সেখানকার সাধারণ প্রজার অবস্থা আমাদের দেশের মতোই ছিল। তারা চির-উপবাসের ধার দিয়েই চলত। বেতনের হার ছিল অতি সামান্ত, কোনো কারখানায় বড়ো রকমের কাজ করবার মতো শিক্ষা ছিল না, অবস্থাগতিকে তাদের ছিল নিতাস্তই মজুরের কাজ। বিপ্লবের পরে এই দেশের প্রজাদের স্বতন্ত্র শাসনের অধিকার দেবার চেষ্টা আরম্ভ হল।

প্রথমে যাদের উপর ভার পড়েছিল তারা আগেকার আমলের ধনী জোতদার, ধর্মযাজক, এবং বর্তমানে আমাদের ভাষায় যাদের বলে থাকি শিক্ষিত। সাধারণের পক্ষে সেটাতে স্থবিধা হল না। আবার এই সময়ে উৎপাত আরম্ভ করলে কল্চাকের সৈক্য। সেছিল জার-আমলের পক্ষপাতী, তার পিছনে ছিল ক্ষমতাশালী বহিঃশক্রদের উৎসাহ এবং আরুক্ল্য। সোভিয়েটরা যদি-বা তাদের তাড়ালে, এল ভীষণ ছর্ভিক্ষ। দেশে চাষ্বাসের ব্যবস্থা ছার্থার হয়ে গেল।

১৯২২ খৃদ্টাব্দ থেকে সোভিয়েট আমলের কাজ ঠিকমত শুরু হতে পেরেছে। তথন থেকে দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা প্রবল বেগে গড়ে উঠতে লাগল। এর আগে বাষ্কিরিয়াতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। এই কয় বছরের মধ্যে এখানে আটটি নর্মাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিভালয়, একটি ডাক্তারি-শিক্ষালয়, অর্থকরী বিভা শেখবার জন্মে হুটি, কারখানার কাজে হাত পাকাবার জন্মে সতেরোটি, প্রাথমিক শিক্ষার জন্মে ২৪৯৫টি এবং মধ্য-

প্রাথমিকের জন্তে ৮৭টি স্কুল শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাষ্কিরিয়াতে হুটি আছে সরকারি থিয়েটার, হুটি ম্যুজিয়ম, চৌদ্দটি পৌরগ্রন্থাগার, ১১২টি গ্রামের পাঠগৃহ ( reading room ), ৩০টি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে, চাষীরা কোনো উপলক্ষে শহরে এলে তাদের জন্তে বহুতর বাসা, ৮৯১টি খেলা ও আরামের জায়গা ( recreation corners ), তা ছাড়া হাজার হাজার কর্মী ও চাষীদের ঘরে রেডিয়ো-শ্রুতিযন্ত্র। বীরভূম জেলার লোক বাষ্কিরদের চেয়ে নিঃসন্দেহ স্বভাবত উন্নততর প্রেণীর জীব। বাষ্কিরিয়ার সঙ্গে বীরভূমের শিক্ষা ও আরামের ব্যবস্থা মিলিয়ে দেখো। উভয় পক্ষের ডিফিকল্টিজেরও তুলনা করা কর্তব্য হবে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে যতগুলি রিপাব্লিক হয়েছে তার
মধ্যে তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান সব চেয়ে অল্প দিনের।
তাদের পত্তন হয়েছে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে, অর্থাৎ বছরছয়েকের চেয়েও তাদের বয়স কম। তুর্কমেনিস্তানের জনসংখ্যা
সবস্থ সাড়ে দশ লক্ষ। এদের মধ্যে নয় লক্ষ লোক চাবের কাজ
করে। কিন্তু নানা কারণে খেতের অবস্থা ভালো নয়, পশুপালনের
স্থুযোগও তত্ত্বপ।

এরকম দেশকে বাঁচাবার উপায় কারখানার কাজ খোলা, যাকে বলে industrialization। বিদেশী বা স্বদেশী ধনী মহাজনদের পকেট ভরাবার জন্মে কারখানার কথা হচ্ছে না, এখানকার কারখানার উপস্বত্ব সর্বসাধারণের। ইতিমধ্যেই একটা বড়ো স্থতার কল এবং রেশমের কল খোলা হয়েছে। আশ্কাবাদ শহরে একটা বৈছ্যুতজনন স্টেশন বসেছে, অন্থান্থ শহরেও উদ্যোগ চলছে। যন্ত্র-চালনক্ষম শ্রমিক চাই, তাই বহুসংখ্যক তুর্কমেনি যুবকদের মধ্যক্ষিয়ার বড়ো বড়ো কারখানায় শিক্ষার জন্মে পাঠানো হয়ে থাকে। আমাদের যুবকদের পক্ষে বিদেশীচালিত কারখানায়

শিক্ষার স্থযোগ-লাভ যে কত হঃসাধ্য তা সকলেরই জানা আছে।
বুলেটিনে লিখছে, তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এত
কঠিন যে তার তুলনা বোধ হয় অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না।
বিরলবসতি জনসংস্থান দূরে দূরে, দেশে রাস্তার অভাব, জলের
অভাব, লোকালয়ের মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো মরুভূমি, লোকের
আর্থিক হুরবস্থা অত্যস্ত বেশি।

আপাতত মাথাপিছু পাঁচ রুব্ল করে শিক্ষার খরচ পড়ছে। এ দেশের প্রজাসংখ্যার সিকি পরিমাণ লোক যাযাবর (nomads)। তাদের জত্যে প্রাথমিক পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং স্কুল খোলা <mark>হয়েছে, ইদারার কাছাকাছি যেখানে বহু পরিবার মিলে আড্ডা</mark> <mark>করে সেইরকম জায়গায়। পভ</mark>ুয়াদের জক্তে খবরের কাগজও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মস্কৌ শহরে নদীতীরে সাবেক কালের একটি উত্থানবেষ্টিত স্থন্দর প্রাসাদে তুর্কমেনদের জত্যে শিক্ষক শিক্ষিত করবার একটি বিভাভবন (Turcomen People's Home of Education) স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সম্প্রতি এক শো তুর্কমেন ছাত্র শিক্ষা পাচ্ছে, বারো-তেরো বছর তাদের বয়স। এই বিছাভবনের ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসননীতি-অনুসারে। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি কর্মবিভাগ আছে, যেমন স্বাস্থ্যবিভাগ, গার্হস্থা-বিভাগ (household commission), ক্লাস-কমিটি। স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে দেখা হয় সমস্ত মহলগুলি ( compartments ), ক্লাসগুলি, <mark>বাসের ঘর, আঙিনা পরিষার আ</mark>ছে কি না। কোনো ছেলের যদি অসুখ করে, তা দে যতই দামান্ত হোক, তার জন্তে ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত এই বিভাগের 'পরে। গার্হস্থাবিভাগের অন্তর্গত অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্তব্য হচ্ছে দেখা ছেলেরা পরিষ্কার পরিপাটি আছে কি না। ক্লাসে পড়বার কালে ছেলেদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা ক্লাস-কমিটির কাজ। প্রত্যেক

বিভাগ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে অধ্যক্ষসভা গড়ে ওঠে। এই অধ্যক্ষসভার প্রতিনিধিরা স্কুল-কোন্সিলে ভোট দেবার অধিকার পায়। ছেলেদের নিজেদের মধ্যে বা আর-কারো সঙ্গে বিবাদ হলে অধ্যক্ষসভা তার তদন্ত করে; এই সভার বিচার স্বীকার করে নিতে সব ছাত্রই বাধ্য।

এই বিভাভবনের সঙ্গে একটি ক্লাব আছে। সেখানে অনেক সময়ে ছেলেরা নিজের ভাষায় নিজেরা নাট্যাভিনয় করে, গান-বাজনার সংগত হয়। ক্লাবের একটি সিনেমা আছে, তার থেকে মধ্য-এসিয়ার জীবনযাত্রার চিত্রাবলী ছেলেরা দেখতে পায়। এ ছাড়া দেয়ালে টাঙানো খবরের কাগজ বের করা হয়।

তুর্কমেনিস্তানের চাষের উন্নতির জন্মে সেথানে বহুসংখ্যক কৃষিবিভার ওস্তাদ পাঠানো হচ্ছে। ছু শো'র বেশি আদর্শ-কৃষিক্ষেত্র খোলা হয়েছে। তা ছাড়া জল এবং জমি -ব্যবহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হল তাতে কুড়ি হাজার দরিজ্ঞতম কৃষক-পরিবার কৃষির খেত জল এবং কৃষির বাহন পেয়েছে।

এই বিরলপ্রজ দেশে ১৩০টা হাঁসপাতাল খোলা হয়েছে, ডাক্তারের সংখ্যা ছয় শো। বুলেটিনের লেখক সলজ্জ ভাষায় বলছেন:

However, there is no occasion to rejoice in the fact, since there are 2,640 inhabitants to each hospital bed, and as regards doctors, Turcmenistan must be relegated to the last place in the Union. We can boast of some attainments in the field of modernization and the struggle against crass ignorance, though again we must warn the reader that Turcmenistan, being on a very low level of civilization, has pre-

8.

served a good many customs of the distant past. However, the recent laws, passed in order to combat the selling of women into marriage and child marriages, had produced the desired effect.

তুর্কমেনিস্তানের মতো মরুপ্রদেশে ছয় বংসরের মধ্যে আপাতত ১৩০টা হাসপাতাল স্থাপন করে এরা লজ্জা পায়— এমনতরো লজ্জা দেখা আমাদের অভ্যাস নেই বলে বড়ো আশ্চর্য বোধ হল। আমাদের ভাগ্যদোষে বিস্তর 'ডিফিকল্টিজ' দেখতে পেলুম, সেগুলোনড়ে বসবার কোনো লক্ষণ দেখায় না তাও দেখলুম, কিন্তু বিশেষ লক্ষা দেখতে পাই নে কেন!

সত্যি কথা বলি, ইতিপূর্বে আমারও মনে দেশের জন্মে যথেষ্ট পরিমাণে আশা করবার মতো সাহস চলে গিয়েছিল। খুস্টান পাজির মতো আমিও ডিফিকল্টিজের হিসাব দেখে স্তম্ভিত হয়েছি— মনে মনে বলেছি, এত বিচিত্র জাতের মানুষ, এত বিচিত্র জাতের মূর্থতা, এত পরস্পরবিক্তন্ধ ধর্ম, কী জানি কত কাল লাগবে আমাদের ক্লেশের বোঝা আমাদের কলুষের আবর্জনা নড়াতে।

সাইমন কমিশনের ফসল যে আবহাওয়ায় ফলেছে স্বদেশ
সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশার ভীরুতা সেই আবহাওয়ারই। সোভিয়েট
রাশিয়াতে এসে দেখলুম, এখানকার উন্নতির ঘড়ি আমাদেরই মতো
বন্ধ ছিল, অন্তত জনসাধারণের ঘরে— কিন্তু বহু শত বছরের অচল
ঘড়িতেও আট-দশ বছর দম লাগাতেই দিব্যি চলতে লেগেছে।
এত দিন পরে বুঝতে পেরেছি আমাদের ঘড়িও চলতে পারত
কিন্তু দম দেওয়া হল না। ডিফিকল্টিজের মন্ত্র আওড়ানোতে
এখন থেকে আর বিশ্বাস করতে পারব না।

এইবার বুলেটিন থেকে হুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করে চিঠি শেষ করব:

#### একাদশ পত্ৰ

The imperialist policy of the Czarist generals, after the conquest of Azerbaijan, consisted in converting the districts, inhabited by Mahommedans, into colonies, destined to supply raw material to the central Russian markets.

মনে আছে, অনেক কাল হল, পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
একদা রেশমগুটির চাষ -প্রচলন সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই
পরামর্শ নিয়ে আমিও রেশমগুটির চাষ -প্রবর্তনের চেষ্টায় নিয়ুক্ত
ছিলুম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, রেশমগুটির চাষে তিনি
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে যথেষ্ঠ আমুকুল্য পেয়েছিলেন। কিন্ত
যত বার এই গুটি থেকে স্কুতো ও স্কুতো থেকে কাপড় বোনা
চাষীদের মধ্যে চলতি করবার ইচ্ছা করেছেন তত বারই ম্যাজিস্ট্রেট
দিয়েছেন বাধা।

The agents of the Czar's Government were ruth-lessly carrying out the principle of 'Divide and Rule' and did all in their power to sow hatred and discord between the various races. National animosities were fostered by the Government and Mahommedans and Armenians were systematically incited against each other. The ever-recurring conflicts between these two nations at times assumed the form of massacres.

হাঁসপাতালের সংখ্যাল্পতা নিয়ে বুলেটিন-লেখক লজা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে গৌরব প্রকাশ না করে থাকতে পারেন নি:

It is an undoubted fact, which even the worst

enemies of the Soviets cannot deny: for the last eight years the peace between the races of Azerbaijan has never been disturbed.

ভারতবর্ষের রাজত্বে লজ্জা-প্রকাশের চলন নেই, গৌরব-প্রকাশেরও রাস্তা দেখা যায় না।

এই লজ্জা-স্বীকারের উপলক্ষে একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। ব্লেটিনে আছে সমস্ত তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার জত্যে জন-পিছু পাঁচ রুবল্ খরচ হয়ে থাকে। রুবলের মূল্য আমাদের টাকার হিসাবে আড়াই টাকা। পাঁচ রুবল্ বলতে বোঝায় সাড়ে বারো টাকা। এই বাবদ কর-আদায়ের কোনো একটা ব্যবস্থা হয়তো আছে, কিন্তু সেই কর-আদায় উপলক্ষে প্রজাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটিয়ে দেবার কোনো আশঙ্কা নিশ্চয় সৃষ্টি করা হয় নি। ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩০

বেমেন জাহাজ



मक्त्री कृषि-छवरन



প্রেমীররস্কগুনে গ্রহণন,

তুর্কোমেনদের কথা পূর্বেই বলেছি, মরুভূমিবাসী তারা, দশ লক্ষ মানুষ। এই চিঠি তারই পরিশিষ্ট। সোভিয়েট গবর্মেণ্ট সেখানে কী কী বিভায়তন স্থাপনের সংকল্প করেছে তার একটা ফর্দ তুলে দিচ্ছি।

Beginning with October 1st, 1930, the new budget year, a number of new scientific institutions and institutes will be opened in Turcomenia, namely:

- 1 Turcomen Geological Committee
- 2 Turcomen Institute of Applied Botany
- 3 Institute for Study and Research of Stock Breeding
- 4 Institute of Hydrology and Geophysics
- 5 Institute for Economic Research
- 6 Chemico-Bacteriological Institute, and Institute of Social Hygiene.

The activity of all the scientific institutions of Turcomenia will be regulated by a special scientific management attached to the Council of People's Commissars of Turcomenia.

In connection with the removal of the Turcomen Government from Ashkhabad to Chardjni the construction of buildings for the following museums has been started: Historical, Agricultural, Industrial and Trade Museum, Art Museum, Museum of the

Revolution. In addition, the construction of an Observatory, State Library, House of Published Books and House of Science and Culture is planned.

The Department of Language and Literature of the Institute of the Turcomen Culture has completed the revision and translation into Russian of Turcomenian poetry including folk-lore material and old poetry texts.

Five itinerant cultural bases have been organized in Turcomenia. During the year 1930 two courses for training practical nurses and midwives were completed. Altogether 46 persons were graduated. All graduates are sent to the village.

ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩০

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্মে কত বিবিধ রকমের উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তার কিছু কিছু আভাস পূর্বের চিঠিপত্র থেকে পেয়ে থাকবে। আজ তোমাকে তারই মধ্যে একটা উল্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছি।

কিছুদিন হল মস্কৌ শহরে সাধারণের জন্যে একটি আরামবাগ থোলা হয়েছে। বুলেটিনে তার নাম দিয়েছে Moscow Park of Education and Recreation। তার মধ্যে প্রধান মগুপটি প্রদর্শনীর জন্যে। সেখানে ইচ্ছা করলে খবর পাওয়া যায় সমস্ত প্রদেশে কারখানার শতসহস্র প্রমিকদের জন্যে কত ডিস্পেলারি খোলা হয়েছে, মস্কৌ প্রদেশে স্কুলের সংখ্যা কত বাড়ল; ম্যুনিসিপ্যাল বিভাগে দেখিয়েছে কত নতুন বাসাবাড়ি তৈরি হল, কত নতুন বাগান, শহরের কত বিষয়ে কত রকমের উন্নতি হয়েছে। নানা রকমের মডেল আছে, পুরানো পাড়াগাঁ, এবং আধুনিক পাড়াগাঁ, ফুল ও সবজি উৎপাদনের আদর্শ খেত, সোভিয়েট আমলে সোভিয়েট কারখানায় য়ে-সব য়ন্ত তৈরি হচ্ছে তার নমুনা, হাল আমলের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় কী রুটি তৈরি হচ্ছে আর ওদের বিপ্লবের সময়েতেই বা কিরকম হত। তা ছাড়া নানা তামাশা, নানা খেলার জায়গা, একটা নিত্য-মেলার মতো আর-কি।

পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোটো ছেলেদের জন্মে, সেখানে বয়স্ক লোকদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার প্রবেশ-ছারে লেখা আছে 'ছেলেদের উৎপাত কোরো না'। এইখানে ছেলেদের যতরকম খেলনা, খেলা; ছেলেদের থিয়েটার— সে থিয়েটারের ছেলেরাই চালক, ছেলেরাই অভিনেতা।

এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে creche, বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশুরক্ষণী। মা-বাপ যখন পার্কে

ঘুরে বেড়াতে প্রবৃত্ত তখন এই জায়গায় ধাত্রীদের জিম্মায় ছোটো
শিশুদের রেখে যেতে পারে। একটা দোতলা মণ্ডপ (pavilion)
আছে ক্লাবের জন্মে। উপরের তলায় লাইব্রেরি। কোথাও বা সতরঞ্চ
খেলার ঘর, কোথাও আছে মানচিত্র আর দেওয়ালে-ঝোলানো
খবরের কাগজ। তা ছাড়া সাধারণের জন্মে আহারের বেশ ভালো
কো-অপারেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ। মস্কৌ
পশুশালা-বিভাগ থেকে এখানে একটা দোকান খুলেছে, এই দোকানে
নানারকম পাথি মাছ চারাগাছ কিনতে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক
শহরগুলিতেও এই রক্ষের পার্ক খোলবার প্রস্তাব আছে।

যেটা ভেবে দেখবার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে, জনসাধারণকে এরা ভদ্রসাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না। শিক্ষা আরাম জীবনযাত্রার স্থযোগ সমস্তই এদের ষোলো আনা পরিমাণে। তার প্রধান কারণ জনসাধারণ ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। এরা সমাজগ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায় নয়— সকল অধ্যায়েই এরা।

আর-একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। মস্কৌ শহর থেকে কিছু
দূরে সাবেক কালের একটি প্রাসাদ আছে। রাশিয়ার প্রাচীন
অভিজাতবংশীয় কাউণ্ট আপ্রাক্সিনদের সেই ছিল বাসভবন।
পাহাড়ের উপর থেকে চারি দিকের দৃশ্য অতি স্থন্দর দেখতে—
শস্তক্ষেত্র, নদী এবং পার্বত্য অরণ্য। ছটি আছে সরোবর আর
অনেকগুলি উৎস। থামওয়ালা বড়ো বড়ো প্রকোষ্ঠ, উচু বারান্দা,
প্রাচীনকালের আসবাব ছবি ও পাথরের মূর্ত্তি দিয়ে সাজানো
দরবারগৃহ; এ ছাড়া আছে সংগীতশালা, থেলার ঘর, লাইবেরি,
নাট্যশালা; এ ছাড়া অনেকগুলি স্থন্দর বহির্ভবন বাড়িটিকে
অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে।

এই বৃহৎ প্রাসাদে অল্গভো নাম দিয়ে একটি কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে এমন-সমস্ত লোকদের জন্মে যারা

#### ত্ৰয়োদশ পত্ৰ

একদা এই প্রাসাদে দাসশ্রেণীতে গণ্য হত। সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, প্রমিকদের জন্মে বাসানির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তিনিকেতন
—The Home of Rest। এই অল্গভো তারই তত্ত্বাধীনে।

এমনতরো আরো চারটে সানাটোরিয়ম এর হাতে আছে।
খাট্নির ঋতুকাল শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই
পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে। প্রত্যেক
লোক এক পক্ষকাল এখানে থাকতে পারে। আহারের ব্যবস্থা
পর্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে।
কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এইরকম বিশ্রান্তিনিকেতন স্থাপনের
উত্যোগ ক্রমশই সাধারণের সম্মতি লাভ করেছে।

আর কিছু নয়, শ্রমিকদের বিশ্রামের প্রয়োজন এমনভাবে <mark>আর</mark> কোথাও কেউ চিন্তাও করে নি, আমাদের দেশের অবস্থাপর লোকের পক্ষেও এরকম স্থ্যোগ তুর্লভ।

শ্রমিকদের জন্মে এদের ব্যবস্থা কিরকম সে তো শুনলে, এখন
শিশুদের সম্বন্ধে এদের বিধান কিরকম সে কথা বলি। শিশু জারজ
কিম্বা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য এরা
গণ্যই করে না। আইন এই যে, শিশু যে পর্যন্ত না আঠারো বছর
বয়সে সাবালক হয় সে পর্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপ-মায়ের।
বাড়িতে তাদের কী ভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় সেট
সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। মোলো বছর বয়সের পূর্বে সন্তানকে
কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। আঠারো বছর
বয়স পর্যন্ত তাদের কাজের সময়-পরিমাণ ছয় ঘন্টা। ছেলেদের
প্রতি পিতামাতা আপন কর্তব্য করছে কি না তার তদারকের ভার
অভিভাবক-বিভাগের পরে। এই বিভাগের কর্মচারী মাঝে মাঝে
পরিদর্শন করতে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য কিরকম আছে,

পড়াশুনো কিরকম চলছে। যদি দেখা যায় ছেলেদের প্রতি অযত্ন হচ্ছে, তা হলে বাপ-মায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবু ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপ-মায়েরই। এইরকম ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার পড়ে সরকারি অভিভাবক-বিভাগের উপর।

ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল তো বাপ-মায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের। তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালো-মন্দ। এরা যাতে মান্থ্যহয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। ভেবে দেখতে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশি বই কম নয়। জনসাধারণ সম্বন্ধেও এদের মনের ভাব ঐ রকমেরই। এদের মতে জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রধানত বিশিষ্টসাধারণেরই স্থ্যোগ-স্থবিধার জত্মে নয়। তারা সমগ্র সমাজের অঙ্গ, সমাজের কোনো বিশেষ অঙ্গের প্রত্যঙ্গ নয়। অত্রব তাদের জত্মে দায়িত্ব সমস্ত স্টেটের। ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভোগের বা প্রতাপের জত্মে কেউ সমগ্র সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে চলবে না।

যাই হোক, মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে
ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে
এরা ফ্যাসিস্ট দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির
প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায়
ব্যষ্টিকে ছর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খালিত
হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের
একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ
কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন
পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই
সম্ভব নয়।

#### অয়োদশ পত্ৰ

তা ছাড়া অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়।
একটা স্থবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে
এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে
কুষ্ঠিত হয় নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চার দ্বারা
ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে— ফ্যাসিস্ট্ দের
মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ
মতের একান্ত অনুবর্তী করে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা
মোহমন্ত্রের জোরে একঝোঁকা করে তুলেছে, তব্ও সাধারণের বুদ্ধির
চর্চা বন্ধ করে নি। যদিও সোভিয়েট নীতি-প্রচার সম্বন্ধে এরা
যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া করে রেখেছে, তব্ও
যুক্তিকে একেবারে ছাড়ে নি এবং ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজপ্রথার অন্ধতা
থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছে।

মনকে এক দিকে স্বাধীন করে অন্থ দিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তা-স্বাতন্ত্রের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে— এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।

আজ আর ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে পৌছব নিয়্ইয়র্কে। তার পর আবার নতুন পালা। এরকম করে সাত ঘাটের জল থেয়ে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। এবারে এ অঞ্চলে না আসবার ইচ্ছায় মনে অনেক তর্ক উঠেছিল, কিন্তু লোভই শেষকালে জয়ী হল। ইতি ৯ অক্টোবর ১৯৩০

ল্যান্ডাউন

ইতিমধ্যে ছই-একবার দক্ষিণ-দর্জার কাছ ঘেঁষে গিয়েছি। মলয়-সমীরণের দক্ষিণদার নয়, যে দার দিয়ে প্রাণবায়ু বেরোবার পথ খেঁজে। ডাক্তার বললে, নাড়ীর সঙ্গে দ্বংপিণ্ডের মূহুর্তকালের যে বিরোধ ঘটেছিল সেটা যে অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাক্ল বলা যেতে পারে। যাই হোক, যমদ্তের ইশারা পাওয়া গেছে; ডাক্তার বলছে, এখন থেকে সাবধান হতে হবে। অর্থাৎ উঠে হেঁটে বেড়াতে গেলেই বুকের কাছটাতে বাণ এসে লাগবে— শুয়ে পড়লেই লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে। তাই ভালোমান্থযের মতো আধশোওয়া অবস্থায় দিন কাটাছি। ডাক্তার বলে, এমন করে বছর-দশেক নিরাপদে কাটতে পারে, তার পরে দশম দশাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। বিছানায় হেলান দিয়ে আছি, আমার লেখার লাইনও আমার দেহরেখার নকল করতে প্রবৃত্ত। রোসো, একটু উঠে বিসি।

দেখলুম কিছু ত্বঃসংবাদ পাঠিয়েছ, শরীরের এ অবস্থায় পড়তে ভয় করে, পাছে ঢেউয়ের ঘায়ে ভাঙন লাগে। বিষয়টা কী তার আভাস পূর্বেই পেয়েছিলুম— বিস্তারিত বিবরণের ধাকা সহা করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই আমি নিজে পড়ি নি, অমিয়কে পড়তে দিয়েছি।

যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে মেরে দেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উলটে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্থ উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই
ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট্র, কিন্তু তার তরফে
লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান এই যে,
ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের ছুর্ত্তাকে আমরা
ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের

# চতুৰ্দশ পত্ৰ

তুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দারা ধিক্কৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি— দেশের গৌরবের পথ যে কত ছুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহা ছুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিসের মার তার তুলনায় পুস্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বোলো, এখনো অনেক বাকি আছে— তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে, বড়ো লাগছে— সে কথা বললে লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

দেশবিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র
মারকে স্বীকার না ক'রে— তুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা
যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই চেষ্টা করছে আমাদের
পশুকে জাগিয়ে তুলতে; যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা
হারব। তুঃখ পাচ্ছি সেজত্যে আমরা তুঃখ করব না। এই
আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ—
পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত
আমাদের বলতে হবে, ভয় করি নে। বাংলাদেশের মাঝে মাঝে
ধর্ষ নষ্ট নয়, সেইটেই আমাদের তুর্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত
মেলতে যাই ভখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়।
উপেক্ষা কোরো, নকল কোরো না! অশ্রুবর্ষণ নৈব নৈব চ।

আমার সব চেয়ে তুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়— যারা পথ চলছে তাদের সঙ্গে চলবার সময় চলে গেছে। ইতি ২৮ অক্টোবর ১৯৩০

# উপদংহার

সোভিয়েট শাসনের প্রথম পরিচয় আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে সে কথা পূর্বেই বলেছি। তার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে, সেটা আলোচনার যোগ্য।

সেখানকার যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে মূর্তি নিয়েছে তার পিছনে ছলছে ভারতবর্ষের ছুর্গতির কালো রঙের পটভূমিকা। এই ছুর্গতির মূলে যে ইতিহাস আছে তার থেকে একটি তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেই তত্ত্বটিকে চিন্তা করে দেখলে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমার মনের ভাব বোঝা সহজ হবে।

ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন-বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজমহিমালাভ। সেকালে সর্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা। গ্রীসের সেকেন্দর শাহ ধ্মকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মতো তাঁর রণবাহিনী নিয়ে বিদেশের আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়িয়েছিলেন, সে কেবল তাঁর প্রতাপ প্রসারিত করবার জন্মে। রোমকদেরও ছিল সেই প্রবৃত্তি। ফিনীশীয়েরা নান। সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্য করে ফিরেছে, কিন্তু তারা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করে নি।

একদা য়ুরোপ হতে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব-মহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালে তখন থেকে পৃথিবীতে মান্থ্রের ইতিহাসে এক নৃতন পর্ব ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়ে উঠল, ক্ষাত্রযুগ গেল চলে, বৈশ্যুগ দেখা দিল। এই যুগে বণিকের দল বিদেশে এসে তাদের পণ্যহাটের খিড়কিমহলে রাজ্য জুড়ে দিতে লাগল। প্রধানত তারা মুনফার অঙ্ক বাড়াতে চেয়েছিল, বীরের সম্মান তাদের লক্ষ্য ছিল না। এই কাজে তারা নানা কুটিল পন্থা অবলম্বন করতে কুন্ঠিত হয় নি; কারণ তারা চেয়েছিল সিদ্ধি, কীর্তি নয়।

এই সময় ভারতবর্ষ তার বিপুল ঐশ্বর্যের জন্ম জগতে বিখ্যাত

#### উপসংহার

ছিল— তথনকার বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সে কথা বারম্বার ঘোষণা করে গেছেন। এমন-কি স্বয়ং ক্লাইভ বলে গেছেন যে, "ভারতবর্ষের ধনশালিতার কথা যথন চিন্তা করে দেখি তথন অপহরণনৈপুণ্যে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্মিত হই।"— এই প্রভূত ধন, এ কখনো সহজে হয় না— ভারতবর্ষ এ ধন উৎপন্ন করেছিল। তথন বিদেশ থেকে যারা এসে এখানকার রাজাসনে বসেছে তারা এ ধন ভোগ করেছে, কিন্তু নষ্ট করে নি। অর্থাৎ তারা ভোগী ছিল, কিন্তু বণিক ছিল না।

তার পর বাণিজ্যের পথ স্থাম করার উপলক্ষে বিদেশী বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপরে রাজতক্ত চড়িয়ে বসল। সময় ছিল অনুকূল। তখন মোগলরাজত্বে ভাঙন ধরেছে, মারাঠিরা শিখেরা এই সাম্রাজ্যের গ্রন্থিলো শিথিল করতে প্রবৃত্ত, ইংরেজের হাতে সেটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ধ্বংসের পথে।

পূর্বতন রাজগোরবলোলুপেরা যখন এ দেশে রাজত্ব করত তখন এ দেশে অত্যাচার অবিচার অব্যবস্থা ছিল না এ কথা বলা চলে না। কিন্তু তারা ছিল এ দেশের অঙ্গীভূত। তাদের আঁচড়ে দেশের গায়ে যা ক্ষত হয়েছিল তা ত্বকের উপরে; রক্তপাত অনেক হয়েছে, কিন্তু অস্থিবন্ধনীগুলোকে নভিয়ে দেয় নি। ধন-উৎপাদনের বিচিত্র কাজ তখন অব্যাহত চলছিল, এমন-কি নবাব-বাদশাহের কাছ থেকে সে-সমস্ত কাজ প্রশ্রেয় পেয়েছে। তা যদি না হত তা হলে এখানে বিদেশী বণিকের ভিড় ঘটবার কোনো কারণ থাকত না—মক্ছ্মিতে পঙ্গপালের ভিড় জমবে কেন ?

তার পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভসংগমকালে বণিক রাজা দেশের ধনকল্পতক্ষর শিকড়গুলোকে কী করে ছেদন করতে লাগলেন, সে ইতিহাস শতবার-কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কিন্তু পুরাতন বলে সেটাকে বিস্মৃতির মুখঠুলি চাপা

দিয়ে রাখবার চেষ্টা চলবে না। এ দেশের বর্তমান তুর্বহ দারিজ্যের উপক্রমণিকা সেইখানে। ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহন-যোগে দ্বীপান্তরিত হয়েছে সে কথা যদি ভূলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বি মনে রাখা চাই। রাজগোরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নির্মম, নৈর্যাক্তিক। যে মুরগি সোনার ডিম পাড়ে লোভ যে কেবল তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগিটাকে স্বদ্ধ সে জবাই করে।

বণিক্রাজের লোভ ভারতের ধন-উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু করে দিয়েছে। বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নই হয়ে যায়। ভারতবর্ষের সভঃপাতী জীবিকা এই অতিক্ষীণ বৃত্তের উপর নির্ভর করে আছে।

এ কথা মেনে নেওয়া যাক, তথনকার কালে যে নৈপুণা ও যে-সকল উপায়ের যোগে হাতের কাজ চলত ও শিল্পীরা খেয়ে প'রে বাঁচত, যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় তারা স্বতই নিজ্জিয় হয়ে পড়েছে। অতএব প্রজাদের বাঁচাবার জন্মে নিতান্তই প্রয়োজন ছিল সর্বপ্রয়ম্বে তাদের যন্ত্রকুশল করে তোলা। প্রাণের দায়ে বর্তমান কালে সকল দেশেই এই উত্যোগ প্রবল। জাপান অন্ন কালের মধ্যে ধনের যন্ত্রবাহনকে আয়ত্ত করে নিয়েছে, যদি না সম্ভব হত তা হলে যন্ত্রী য়ুরোপের ষড়যন্ত্রে সে ধনে-প্রাণে মারা যেত। আমাদের ভাগ্যে সে স্থোগ ঘটল না, কেননা লোভ স্ব্রাপরায়ণ। এই প্রকাণ্ড লোভের আওতায় আমাদের ধনপ্রাণ মূ্যড়ে এল, তৎপরিবর্তে রাজা আমাদের সান্ত্রনা দিয়ে বলছেন, 'এখনো ধনপ্রাণের যেটুকু বাকি

#### উপসংহার

সেটুকু রক্ষা করবার জন্মে আইন এবং চৌকিদারের ব্যবস্থাভার রইল আমার হাতে।' এ দিকে আমাদের অন্নবন্ত্র বিভাবৃদ্ধি বন্ধক রেখে কণ্ঠাগত প্রাণে আমরা চৌকিদারের উর্দির খরচ জ্যোগাচ্ছি। এই-যে সাংঘাতিক ওদাসীস্তা, এর মূলে আছে লোভ। সকলপ্রকার জ্ঞানে ও কর্মে যেখানে শক্তির উৎস বা পীঠস্থান সেখান থেকে বহু নীচে দাঁড়িয়ে এত কাল আমরা হাঁ করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছি আর সেই উর্ব্বলোক থেকে এই আশ্বাসবাণী শুনে আসছি, 'তোমাদের শক্তিক্ষয় যদি হয় ভয় কী, আমাদের শক্তি আছে, আমরা তোমাদের রক্ষা করব।'

যার সঙ্গে মানুষের লোভের সম্বন্ধ তার কাছ থেকে মানুষ প্রয়োজন উদ্ধার করে, কিন্তু কখনো তাকে সম্মান করে না। যাকে সম্মান করে না তার দাবিকে মানুষ যথাসম্ভব ছোটো করে রাখে; অবশেষে সে এত সন্তা হয়ে পড়ে যে, তার অসামান্ত অভাবেও সামান্ত খরচ করতে গায়ে বাজে। আমাদের প্রাণরক্ষা ও মনুষ্যুত্বের লজ্জারক্ষার জন্তে কতই কম বরাদ্দ সে কারও অগোচর নেই। অন্ন নেই, বিভা নেই, বৈভ নেই, পানের জল পাওয়া যায় পাঁক ছেঁকে, কিন্তু চৌকিদারের অভাব নেই— আর আছে মোটা মাইনের কর্মচারী, তাদের মাইনে গাল্ফ খ্রীমের মতো সম্পূর্ণ চলে যায় ব্রিটিশদ্বীপের শৈত্য-নিবারণের জন্তে— তাদের পেন্শন জোগাই আমাদের অন্ত্যেন্তিসংকারের খরচের অংশ থেকে। এর একমাত্র কারণ লোভ অন্ধ, লোভ নিষ্ঠুর— ভারতবর্ষ ভারতেশ্বরদের লোভের সামগ্রী।

অথচ কঠিন বেদনার অবস্থাতেও এ কথা আমি কখনো অস্বীকার করি নে যে, ইংরেজের স্বভাবে ওদার্য আছে, বিদেশীয় শাসনকার্যে অহা য়ুরোপীয়দের ব্যবহার ইংরেজের চেয়েও কুপণ এবং নিষ্ঠুর। ইংরেজ জাতি ও তার শাসননীতি সম্বন্ধে বাক্যে ও

আচরণে আমরা যে বিরুদ্ধতা প্রকাশ করে থাকি তা আর-কোনো জাতের শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হত না; যদি-বা হত তবে তার দগুনীতি আরো অনেক ত্বঃসহ হত, স্বয়ং য়ুরোপে এমন-কি আমেরিকাতেও তার প্রমাণের অভাব নেই। প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-ঘোষণাকালেও রাজপুরুষদের কাছে পীড়িত হলে আমরা যখন সবিস্ময়ে নালিশ করি তখন প্রমাণ হয় যে, ইংরেজ জাতির প্রতি আমাদের নিগৃঢ় শ্রদ্ধা মার খেতে খেতেও মরতে চায় না। আমাদের ফদেশী রাজা বা জমিদারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরো অনেক কম।

ইংলণ্ডে থাকার সময় এটা লক্ষ্য করে দেখেছি, ভারতবর্ষে দণ্ডবিধানব্যাপারে গ্লানিজনক ঘটনা ইংরেজ খবরের কাগজে প্রায় কিছুই এসে পৌছত না। তার একমাত্র কারণ এ নয়, পাছে য়ুরোপ ও আমেরিকায় নিন্দা রটে। বস্তুত কড়া ইংরেজ শাসনকর্তা স্বজাতির শুভবুদ্ধিকেই ভয় করে। বেশ করেছি, খুব করেছি, দরকার ছিল জবর্দস্তি করবার— এটা বুক ফুলিয়ে বলা ইংরেজের পক্ষে সহজ নয়, তার কারণ ইংরেজের মধ্যে বড়ো মন আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আসল কথাগুলো ইংরেজ খুব কম জানে। নিজেদের উপর ধিক্কার দেবার কারণ চাপা থাকে। এ কথাও সত্য, ভারতের নিমক দীর্ঘকাল যে খেয়েছে তার ইংরেজি যক্ৎ এবং হাদয় কলুষিত হয়ে গেছে অথচ আমাদের ভাগ্যক্রমে তারাই হল অথরিটি।

ভারতবর্ষে বর্তমান বিপ্লব উপলক্ষে দণ্ডচালনা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, তার পীড়ন ছিল ন্যুনতম মাত্রায়। এ কথা মেনে নিতে আমরা অনিচ্ছুক, কিন্তু অতীত ও বর্তমানের প্রচলিত শাসন-নীতির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কথাটাকে অত্যুক্তি বলতে পারব না। মার খেয়েছি, অন্যায় মারও যথেষ্ট খেয়েছি, এবং সব চেয়ে

#### উপসংহার

কলঙ্কের কথা গুপ্ত মার— তারও অভাব ছিল না। এ কথাও বলব—
অনেক স্থলেই যারা মার খেয়েছে মাহাত্ম্য তাদেরই, যারা মেরেছে
তারা আপন মান খুইয়েছে। কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্রশাসন-নীতির
আদর্শে আমাদের মারের মাত্রা ন্যনতম বই-কি। বিশেষত আমাদের
'পরে ওদের নাড়ীর টান নেই, তা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষকে
জালিয়ানওয়ালাবাগ করে তোলা এদের পক্ষে বাহুবলের দিক থেকে
অসম্ভব ছিল না। আমেরিকার সমগ্র নিগ্রোজাতি যুক্তরাজ্যের
সঙ্গে নিজেদের যোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্মে যদি স্পধাপূর্বক
অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হত তা হলে কিরকম বীভৎসভাবে রক্তপ্লাবন ঘটত
বর্তমান শান্তির অবস্থাতেও তা অনুমান করে নিতে অধিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া ইটালি প্রভৃতি দেশে যা
ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করা বাহুল্য।

কিন্তু এতে সান্ত্রনা পাই নে। যে মার লাঠির ডগায় সে মার হু দিন পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এমন-কি, ক্রমে তার লজ্জা আসাও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে মার অন্তরে অন্তরে সে তো কেবল কতকগুলো মানুষের মাথা ভেঙে তার পরে খেলাঘরের ব্রিজ-পার্টির অন্তরালে অন্তর্ধান করে না। সমস্ত জাতকে সে যে ভিতরে ভিতরে ফতুর করে দিলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তার তো বিরাম নেই। ক্রোধের মার থামে, লোভের মারের অন্ত পাওয়া যায় না।

'টাইম্স্'এর সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে দেখা গেল Mackee-নামক এক লেখক বলেছেন যে, ভারতের দারিদ্রোর root cause, মূল কারণ, হচ্ছে এ দেশে নির্বিচার বিবাহের ফলে অতিপ্রজন। কথাটার ভিতরকার ভাবটা এই যে, বাহির থেকে যে শোষণ চলছে তা তুঃসহ হত না যদি স্বল্প অন্ন নিয়ে স্বল্প লোকে হাঁড়ি চেঁচেপুঁছে থেত। শুনতে পাই ইংলণ্ডে ১৮৭১ খুস্টাব্দ থেকে ১৯২১ খুস্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৬৬ সংখ্যা হারে প্রজাবৃদ্ধি হয়েছে। ভারতবর্ষে ৫০

বংসরের প্রজাবৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন? অতএব দেখা যাচ্ছে root cause প্রজাবৃদ্ধি নয়, root cause অন্নসংস্থানের অভাব। তারও root কোথায়?

দেশ যারা শাসন করছে আর যে প্রজারা শাসিত হচ্ছে তাদের ভাগ্য যদি এককক্ষবর্তী হয় তা হলে অন্তত আরের দিক্ থেকে নালিশের কথা থাকে না, অর্থাৎ স্থুভিক্ষে তুভিক্ষে উভয়ের ভাগ প্রায় সমান হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্রপক্ষের মাঝখানে মহালোভ ও মহাসমুদ্রের ব্যবধান সেখানে আমাবস্থার তরফে বিভাগ স্বাস্থ্য সম্মান সম্পদের কৃপণতা ঘুচতে চায় না, অথচ নিশীথরাত্রির চৌকিদারদের হাতে ব্রচক্ষ্ লগুনের আয়োজন বেড়ে চলে। একথা হিসাব করে দেখতে স্ট্যাটিস্টিক্সের খুব বেশি থিটিমিটির দরকার হয় না যে আজ এক শো ষাট বৎসর ধরে ভারতের পক্ষে সর্ববিষয়ে দারিজ্য ও ব্রিটেনের পক্ষে সর্ববিষয়ে থাছে। এর যদি একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে চাই তবে বাংলাদেশে যে চাষী পাট উৎপন্ন করে আর স্থ্যুর ডাণ্ডিতে যারা তার মুনফা ভোগ করে উভয়ের জীবনযাত্রার দৃশ্য পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখতে হয়। উভয়ের মধ্যে যোগ আছে লোভের, বিচ্ছেদ আছে ভোগের, এই বিভাগ দেড় শো বছরে বাড়ল বই কমল না।

যান্ত্রিক উপায়ে অর্থলাভকে যখন থেকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর হল তখন থেকে মধ্যযুগের শিভাল্রি অর্থাৎ বীরধর্ম বিশিক্ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এই নিদারুণ বৈশুযুগের প্রথম সূচনা হল সমুদ্র্যানযোগে বিশ্বপৃথিবী-আবিষ্ণারের সঙ্গে সঙ্গে। বৈশ্বপৃথিবী-আবিষ্ণারের সঙ্গে সঙ্গে। বৈশ্ব-যুগের আদিম ভূমিকা দন্যাবৃত্তিতে। দাসহরণ ও ধনহরণের বীভৎসতায় ধরিত্রী সেদিন কেঁদে উঠেছিল। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় বিশেষভাবে চলেছিল পরদেশে। সেদিন মেক্সিকোতে স্পোনশুরু কেবল সেখানকার সোনার সঞ্চয় নয়, সেখানকার সমগ্র

## উপসংহার

সভ্যতাটাকেও রক্ত দিয়ে মুছে দিয়েছে। সেই রক্তমেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ভারতবর্ষে এসে পড়ল। তার ইতিহাস আলোচনা করা অনাবশ্যক। ধনসম্পদের স্রোভ পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ফিরল।

তার পর থেকে কুবেরের সিংহাসন পাকা হল পৃথিবীতে।
বিজ্ঞান ঘোষণা করে দিলে যন্ত্রের নিয়মই বিশ্বের নিয়ম, বাহ্য
সিদ্ধিলাভের বাহিরে কোনো নিত্য সত্য নেই। প্রতিযোগিতার
উগ্রতা সর্বরাপী হয়ে উঠল, দস্থাবৃত্তি ভদ্রবেশে পেল সম্মান।
লোভের প্রকাশ্য ও চোরা রাস্তা দিয়ে কারখানাঘরে, খনিতে, বড়ো
বড়ো আবাদে, ছদ্মনামধারী দাসবৃত্তি, মিথ্যাচার ও নির্দয়তা কিরকম
হিংস্র হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে য়ুরোপীয় সাহিত্যে রোমহর্ষক বর্ণনা
বিস্তর পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যারা টাকা করে আর যারা
টাকা যোগায় অনেক দিন ধরে তাদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে
গেছে। মান্থবের সব চেয়ে বড়ো ধর্ম সমাজধর্ম, লোভ রিপু সব চেয়ে
তার বড়ো হস্তারক। এই যুগে সেই রিপু মান্থবের সমাজকে
আলোড়িত করে তার সম্বন্ধবন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন করে
দিচ্ছে।

এক দেশে এক জাতির মধ্যেই এই নির্মম ধনার্জন ব্যাপারে যে বিভাগ স্থাই করতে উন্নত তাতে যত ছঃখই থাক্ তবু সেখানে স্যোগের ক্ষেত্র খোলা থাকে, শক্তির বৈষম্য থাকতে পারে কিন্তু অধিকারের বাধা থাকে না। ধনের জাঁতাকলে সেখানে আজ যে আছে পেয়াবিভাগে কাল সেই উঠতে পারে পেষণবিভাগে। শুধু তাই নয়, ধনীরা যে ধন সঞ্চয় করে, নানা আকারে সমস্ত দেশের মধ্যে তার কিছু-না-কিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা আপনিই হয়ে যায়। ব্যক্তিগত সম্পদ জাতীয় সম্পদের দায়িছভার অনেক পরিমাণে না নিয়ে থাকতে পারে না। লোকশিক্ষা, লোকস্বাস্থ্য, লোকরঞ্জন,

সাধারণের জন্মে নানাপ্রকার হিতাত্মন্ঠান —এ-সমস্তই প্রভূত ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। দেশের এই-সমস্ত বিচিত্র দাবি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।

কিন্তু ভারতের যে ধনে বিদেশী বণিক বা রাজপুরুষেরা ধনী তার অূনতম উচ্ছিইমাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। পাটের চাষীর শিক্ষার জ্ঞে স্বাস্থ্যের জ্ঞে স্থগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালাডোবার মতো হাঁ করে রইল, বিদেশগামী মুনফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল না। যা গেল তা নিঃশেষে গেল। পাটের মুনফা সম্ভবপর করবার জত্যে প্রামের জলাশয়গুলি দূষিত হল— এই অসহ্য জলকন্ত নিবারণের উদ্দেশে বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়সা খসল না। যদি জলের ব্যবস্থা করতে হয় তবে তার সমস্ত ট্যাক্সের টান এই নিঃম্ব নিরন্নদের রক্তের উপরই পড়ে। সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্মে রাজকোষে টাকা নেই। কেন নেই ? তার প্রধান কারণ, প্রভূতপরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করে চলে যায়— এ হল লোভের টাকা, যাতে করে আপন টাকা যোলো-আনাই পর হয়ে যায়। অর্থাৎ, জল উবে যায় এ পারের জলাশয়ে, আর মেঘ হয়ে তার বর্ষণ হতে থাকে ও পারের দেশে। সে দেশে হাঁসপাতালে বিভালয়ে এই হতভাগ্য অশিক্ষিত অসুস্থ মুম্ধু ভারতবর্ষ স্থদীর্ঘকাল অপ্রত্যক্ষভাবে রসদ জুগিয়ে আসছে।

দেশের লোকের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার চরম তুঃখদৃশ্য অনেককাল স্বচক্ষে দেখে আসছি। দারিদ্যো মানুষ কেবল যে মরে তা নয়, নিজেকে অবজ্ঞার যোগ্য করে তোলে। তাই শুর জন সাইমন বললেন যে:

In our view the most formidable of the evils from which India is suffering have their roots in social and economic customs of long-standing which can only be remedied by the action of the Indian people themselves.

এটা হল অবজ্ঞার কথা। ভারতের প্রয়োজনকে তিনি যে আদর্শ থেকে বিচার করছেন সেটা তাঁদের নিজেদের আদর্শ নয়। প্রচুর ধন-উৎপাদনের জন্মে যে অবারিত শিক্ষা, যে সুযোগ, যে স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের আছে, যে-সমস্ত সুবিধা থাকাতে তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ জ্ঞানে কর্মে ভোগে নানা দিক থেকে প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট হতে পেরেছে, জীর্ণবস্ত্র শীর্ণতন্ম রোগক্লান্ত শিক্ষাবঞ্চিত ভারতের পক্ষে সে আদর্শ কল্পনার মধ্যেই আনেন না— আমরা কোনোমতে দিন্যাপন করব লোকর্দ্ধি নিবারণ ক'রে এবং খরচপত্র কমিয়ে, আর আজ তাঁরা নিজের জীবিকার যে পরিক্ষীত আদর্শ বহন করছেন তাকে চিরদিন বহুল পরিমাণে সম্ভব করে রাখব আমাদের জীবিকা খর্ব ক'রে। এর বেশি কিছু ভাববার নেই, অতএব রেমেডির দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদেরই হাতে, যারা রেমেডিকে ছংসাধ্য করে তুলেছে তাদের বিশেষ কিছু করবার নেই।

মানুষ এবং বিধাতার বিরুদ্ধে এই-সমস্ত নালিশ ক্ষান্ত করে রেখেই অন্তরের দিক থেকে আমাদের নির্জীব পল্লীর মধ্যে প্রাণস্ঞার করবার জ্ঞাত্যে আমার অতিক্ষুদ্র শক্তিকে কিছুকাল প্রয়োগ করছি। এ কাজে গবর্মেন্টের আনুক্ল্য আমি উপেক্ষা করি নি, এমন-কি ইচ্ছা করেছি। কিন্তু ফল পাই নি, তার কারণ দরদ নেই। দরদ থাকা সম্ভব নয়— আমাদের অক্ষমতা, আমাদের সকলপ্রকার তুর্দশা আমাদের দাবিকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। দেশের কোনো যথার্থ কৃত্যকর্মে গবর্মেন্টের সঙ্গে আমাদের কর্মীদের উপযুক্তমত যোগসাধন অসম্ভব বলেই অবশেষে স্থির করেছি। অতএব চৌকিদারদের উর্দির থরচ জুগিয়ে যে-কটা কড়ি বাঁচে তাই দিয়ে যা সম্ভব তাই করা যাবে, এই রইল কথা।

রাজকীয় লোভ ও তৎপ্রস্ত ছবিষহ উদাসীন্তের চেহারাটা
যখন মনের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে বদেছে এমন সময়েই
রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। য়ুরোপের অন্তান্ত দেশে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর
যথেষ্ট দেখেছি; সে এতই উত্তুঙ্গ যে দরিজ দেশের ঈর্ষাও তার
উচ্চ চূড়া পর্যন্ত পোঁছতে পারে না। রাশিয়ায় সেই ভোগের
সমারোহ একেবারেই নেই। বোধ করি সেইজন্তেই তার ভিতরকার
একটা রূপ দেখা সহজ ছিল।

ভারতবর্ধ যার থেকে একেবারেই বঞ্চিত তারই আয়োজনকে সর্ববাগী করবার প্রবল প্রয়াস এখানে দেখতে পেলাম। বলা বাহুল্য, আমি আমার বহু দিনের ক্ষুধিত-দেখার ভিতর দিয়ে সমস্তটা দেখেছি। পশ্চিম-মহাদেশের অন্যু কোনো স্বাধিকার-সোভাগ্যশালী দেশবাসীর চক্ষে দৃশ্যটা কিরকম ঠেকে সে কথা ঠিকমত বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতীতকালের ভারতবর্ষের কী পরিমাণ ধন ব্রিটিশ দ্বীপে চালান গিয়েছে এবং বর্তমানে কী পরিমাণ অর্থ বর্ষে বর্ষে নানা প্রণালী দিয়ে সেই দিকে চলে যাচ্ছে তার অন্ধসংখ্যা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। কিন্তু অতি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এবং অনেক ইংরেজ লেখকও তা স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশের রক্তহীন দেহে মন চাপা পড়ে গেছে, জীবনে আনন্দ নেই, আমরা অন্তরে বাহিরে মরছি—এবং তার root cause যে ভারতবাসীরই মর্মগত অপরাধের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ কোনো গ্রমেণ্টই এর প্রতিকার করতে নিরতিশয় অক্ষম, এ অপবাদ আমরা একেবারেই স্বীকার করব না।

এ কথা চিরদিনই আমার মনে ছিল যে, ভারতের সঙ্গে যে পরদেশবাসী শাসনকর্তার স্বার্থের সম্বন্ধ প্রবল এবং দরদের সম্বন্ধ নেই, সে গ্রুমেণ্ট্ নিজের গরজেই প্রবল শক্তিতে বিধি ও ব্যবস্থা রক্ষা করতে উৎসাহপরায়ণ; কিন্তু যে-সকল ব্যাপারে গরজ একান্ত

#### উপসংহার

আমাদেরই, যেখানে আমাদের দেশকে সর্ব প্রকারে বাঁচিয়ে তুলতে হবে ধনে মনে ও প্রাণে— সেখানে যথোচিত শক্তি প্রয়োগ করতে এ গবর্মেণ্ট উদাসীন। অর্থাৎ, এ সম্বন্ধে নিজের দেশের প্রতি শাসনকর্তাদের যত সচেষ্ঠতা, যত বেদনাবোধ, আমাদের দেশের প্রতি তার কিয়দংশও সম্ভব হয় না। অথচ আমাদের ধনপ্রাণ তাদেরই হাতে; যে উপায়ে, যে উপাদানে আমরা বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারি সে আমাদের হাতে নেই।

এমন-কি, এ কথা যদি সত্য হয় যে, সমাজবিধি সম্বন্ধে যুঢ়তাবশতই আমরা মরতে বদেছি, তবে এই মূঢ়তা যে শিক্ষা যে উৎসাহ-দারা দূর হতে পারে সেও ঐ বিদেশী গবর্মেণ্টেরই রাজকোষে ও রাজ-মর্জিতে। দেশব্যাপী অশিক্ষাজনিত বিপদ দূর করবার উপায় কমিশনের পরামর্শমাত্র-দারা লাভ করা যায় না— সে সম্বন্ধে গ্রুমেণ্টের তেমনি তৎপর হওয়া উচিত যেমন তংপর ব্রিটিশ গ্রমেণ্ট্ নিশ্চয়ই হত যদি এই সমস্থা ব্রিটেন দ্বীপের হত। সাইমন কমিশনকে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের অজ্ঞতা-অশিক্ষার মধ্যে এত বড়ো মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করছে এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে আজ এক শো ষটি বংসরের ব্রিটিশ শাসনে তার কিছুমাত্র লাঘব হল না কেন ? কমিশন কি সাংখ্যতথ্যযোগে দেখিয়েছেন পুলিসের ডাণ্ডা যোগাতে ব্রিটিশরাজ যে খরচ করে থাকেন তার তুলনায় দেশকে শিক্ষিত করতে এই সুদীর্ঘকাল কত খরচ করা হয়েছে ? দ্রদেশবাসী ধনী শাসকের পক্ষে পুলিসের ডাণ্ডা অপরিহার্য, কিন্তু সেই লাঠির বশংগত যাদের মাথার খুলি তাদের শিক্ষার ব্যয়বিধান বহু শতাব্দী মূলতবি রাখলেও কাজ চলে যায়।

রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায়, আজ আট বংসর পূর্বে, ভারতীয়

জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের ছঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড় শো বছরেও আমাদের দেশে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও, তা হয় নি। আমাদের দরিজ্ঞাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ছ্রাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায় নি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগস্ত থেকে দিগস্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করেছি— এত বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার সম্ভবপর হল কী করে। মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েছি যে, লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হয়ে উঠবে, এ কথা মনে করতে কোথাও খটকা লাগছে না। দূর এশিয়ার তুর্কমেনিস্তান-বাসী প্রজাদেরও পুরোপুরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একট্ও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়ভার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত তঃথের কারণ, এই কথাটা রিপোর্টে নির্দেশ করে উদাসীন হয়ে বসে নেই।

কোচিন-চায়নায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেছি কোনো ফরাসী
পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী বলেছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ দেশী
লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স্ যেন সে
ভুল না করেন। এ কথা মানতে হবে যে, ইংরেজের চরিত্রে
এমন একটা মহত্ব আছে যে জন্মে বিদেশী-শাসন-নীতিতে তাঁরা
কিছু কিছু ভুল করে বসেন, শাসনের ঠাস-বুনানিতে কিছু কিছু
থেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে হয়তো আরো একআধ শতাকী দেরি হত।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, শিক্ষার অভাবে

অশক্তি অটল হয়ে থাকে, অতএব অশিক্ষা পুলিসের ডাণ্ডার চেয়ে কম বলবান নয়। বোধ হয় যেন লর্ড কার্জন সে কথাটা কিছ কিছু অনুভব করেছিলেন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফরাসী পাণ্ডিত্য-ব্যবসায়ী স্বদেশের প্রয়োজনকে যে আদর্শে বিচার করে থাকেন, শাসিত দেশের প্রয়োজনকে সে আদর্শে করেন না। তার একমাত্র কারণ লোভ। লোভের বাহন যারা তাদের মনুয়াথের বাস্তবতা লুকোর পক্ষে অস্পষ্ট— তাদের দাবিকে আমরা স্বভাবতই খর্ব করে থাকি। যাদের সঙ্গে ভারতের শাসনের সম্বন্ধ তাদের কাছে ভারতবর্ষ আজ দেড় শো বংসর খর্ব হয়ে আছে। এইজন্মেই তার মর্মগত প্রয়োজনের 'পরে উপরওয়ালার ওদাসীম্ম ঘুচল না। আমরা যে কী অর খাই, কী জলে আমাদের পিপাসা মেটাতে হয়, কী সুগভীর অশিক্ষায় আমাদের চিত্ত তমসাবৃত, তা আজ পর্যন্ত ভালো করে তাদের চোখে পড়ল না। কেননা, আমরাই তাদের প্রয়োজনের এইটেই বড়ো কথা; আমাদেরও যে প্রাণগত প্রয়োজন আছে এ কথাটা জরুরি নয়। তা ছাড়া আমরা এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে আছি যে, আমাদের প্রয়োজনকে সম্মান করাই সম্ভব হয় না।

ভারতের যে কঠিন সমস্থা, যাতে করে আমরা এত কাল ধ'রে ধনে প্রাণে মনে মরছি, এ সমস্থাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্থাটি এই যে, ভারতের সমস্ত স্বন্ধ দিধাকৃত ও সেই সর্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখলুম তখন সেটা আমাকে যত বড়ো আননদ দিলে এতটা হয়তো স্বভাবত অন্তকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারি নে, সে হচ্ছে এই যে, আজ কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যেকানো বড়ো বিপদের জালবিস্তার দেখা যাচ্ছে তার প্রেরণা হচ্ছে

লোভ— সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয়; সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যুক ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।

আর-একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিক্টেটর্শিপ অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি
নিজে পছন্দ করি নে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্তী ক'রে,
অথবা ভাষায় ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ প্রকাশের দ্বারা, নিজের মতপ্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি
কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারি নে। সন্দেহ নেই যে,
একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর; তার ক্রিয়ার একতানতা ও
নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার
অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে; তা
ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি
করে— এর সফলতা যখন বাইরের দিকে ছই-চার ফসলে হঠাৎ
আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড্কে দেয় মেরে।

জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সন্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই স্পৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ন্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক্, গুরুর মধ্যেই থাক্, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক্, মনুযুত্হানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।

আমাদের সমাজে এই ক্লীবন্ধসৃষ্টি বহু যুগ থেকে ঘটে আসছে এবং এর ফল প্রতিদিন দেখে আসছি। মহাত্মাজি যথন বিদেশী কাপড়কে অগুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম; আর বলেছিলাম, ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হতে পারে, অগুচি হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে, নইলে কাজ পাব না— মনুস্থাত্বের এমনতরো চিরস্থায়ী অবমাননা

#### উপসংহার

আর কী হতে পারে ? নায়কচালিত দেশ এমনি ভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে— এক জাত্ত্কর যখন বিদায় গ্রহণ করে তখন আর-এক জাত্ত্বর আর-এক মন্ত্র সৃষ্টি করে।

ডিক্টেটর্শিপ একটা মস্ত আপদ, সে কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঙর্থক দিকটা জবর্দস্তির দিক, সেটা পাপ; কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল শিক্ষা, জবর্দস্তির একেবারে উলটো।

দেশের সৌভাগ্যস্তি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সন্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুবা, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অনিক্ষা-দারা আড়েষ্ট করে রাখাই তাদের অভিপ্রায়সিদ্ধির একমাত্র উপায়। জারের রাজত্বে শিক্ষার অভাবে জনগণ ছিল মোহাভিভূত, তার উপরে সর্বব্যাপী একটা ধর্মমূঢ়তা অজগর সাপের মতো সাধারণের চিত্তকে শত পাকে বেড়ে ধরেছিল। সে মূঢ়তাকে সম্রাট অতি সহজে নিজের কাজে লাগাতে পারতেন। তখন য়িছদির সঙ্গে খর্ম্যানের, মুসলমানের সঙ্গে আর্মানির সকলপ্রকার বীভংস উৎপাত ধর্মের নামে অনায়াসে ঘটানো যেতে পারত। তখন জ্ঞান ও ধর্মের মোহ-দারা আত্মশক্তিহারা শ্লথগ্রন্থি বিভক্ত দেশ বাহিরের শক্রর কাছে সহজেই অভিভূত ছিল। একনায়কত্বের চিরাধিপত্যের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা আর-কিছুই হতে পারে না।

পূর্বতন রাশিয়ার মতোই আমাদের দেশে এই অবস্থা বহু কাল থেকে বর্তমান। আজ আমাদের দেশ মহাত্মাজির চালনার কাছে বশ মেনেছে; কাল তিনি থাকবেন না, তখন চালকত্বের প্রত্যাশীরা তেমনি করেই অকস্মাৎ দেখা দিতে থাকবে যেমন করে আমাদের দেশের ধর্মাভিভূতদের কাছে নৃতন নৃতন অবতার ও গুরু যেখানে-

সেথানে উঠে পড়ছে। চীনদেশে আজ নায়কত্ব নিয়ে জনকয়েক ক্ষমতালোভী জবর্দস্তদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রলয়সংঘর্ষ চলেইছে, কারণ, জনসাধারণের মধ্যে সে শিক্ষা নেই যাতে তারা নিজের সম্মিলিত ইচ্ছা-দারা দেশের ভাগ্য নিয়মিত করতে পারে, তাই সেখানে আজ সমস্ত দেশ কতবিক্ষত হয়ে গেল। আমাদের দেশে সেই নায়কপদ নিয়ে দারুণ হানাহানি ঘটবে না এমন কথা মনে করতে পারি নে; তখন দলিত বিদলিত হয়ে মরবে উল্খড় জনসাধারণ, কারণ তারা উল্খড়, তারা বনস্পতি নয়।

রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পত্থা নেয় নি— একদা সে পত্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত ক'রে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ করে দিয়ে। বর্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে বলে মনে করি নে, কিন্তু শিক্ষাপ্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তার কারণ, এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষমতালিন্দা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত করে জাতি বর্ণ ও জ্বোণী-নির্বিশেষে সকলকেই মানুষ করে তোলবার একটা ত্র্নিবার ইচ্ছা আছে। তা যদি না হত তা হলে ফরাসী পণ্ডিতের কথা মানতে হত যে, শিক্ষা দেওয়াটা একটা মস্ত ভূল।

অর্থ নৈতিক মতটা সম্পূর্ণ গ্রাহ্ম কি না সে কথা বলবার সময়
আজও আসে নি; কেননা এ মত এত দিন প্রধানত পুঁথির মধ্যেই
টলে টলে বেড়াচ্ছিল, এমন বৃহৎ ক্ষেত্রে এত বড়ো সাহসের
সঙ্গে ছাড়া পায় নি। যে প্রবল লোভের কাছে এই মত প্রথম
থেকেই সাংঘাতিক বাধা পেত সেই লোভকেই এরা সাংঘাতিক
ভাবে সরিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পরিবর্তন ঘটতে

#### উপদংহার

ঘটতে এ মতের কতটুকু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আজ নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, রাশিয়ায় জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষানির্বারিত ও প্রচুর-ভাবে পাচ্ছে তাতে করে তাদের মন্মুত্ত স্থায়ীভাবে উৎকর্ষ এবং সম্মান লাভ করল।

বর্তমান রাশিয়ায় নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি সর্বদাই শোনা যায়—
অসম্ভব না হতে পারে। নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন
চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব। অথচ সেখানে
চিত্রযোগে, সিনেমাযোগে, ইতিহাসের ব্যাখ্যায়, সাবেক আমলের
নিদারুণ শাসনবিধি ও অত্যাচারকে সোভিয়েট গবর্মেন্ট অবিরত
প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছে। এই গবর্মেন্ট নিজেও যদি এইরকম নিষ্ঠুর
পথ অবলম্বন করে থাকে তবে নিষ্ঠুরাচারের প্রতি এত প্রবল করে
য়্বণা উৎপাদন করে দেওয়াটাকে আর-কিছু না হোক অদ্ভূত ভূল
বলতে হবে। সিরাজউদ্দোলা-কর্তৃক কালা-গর্তের নৃশংসতাকে যদি
সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা সর্বত্র লাঞ্ছিত করা হত তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই
জালিয়ানওআলাবাগের কাণ্ড করাটাকে অন্তত মূর্থতা বললে দোষ
হত না। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিমুখ অন্ত্র অন্ত্রীকেই লাগবার কথা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্ক্সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস স্থপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জাের করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সভ্য বলে বিশ্বাস করি। সেদিনকার য়ুরোপীয় য়ুদ্ধের সময় এইরকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গবর্মেন্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মতস্বাতন্ত্রাকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

যেখানে আশুফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা

মানুষের মতস্বাভন্ত্রোর অধিকারকে মানতে চায় না। তারা বলে ও-সব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা; অন্তরে বাহিরে শক্র। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্মে চারি দিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্মে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা এক-তরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, স্বষ্টি করে না। স্বষ্টিকার্যে তুই পক্ষ আছে, উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই মারধাের ক'রে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার ক'রে।

রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো; পুরাতন বিধিবিশ্বাসের শিকড়গুলোকে তার সাবেক জনি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এরকম ভাঙনের উৎসাহে যে আবর্ত স্প্তি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না— স্পর্ধা বেড়ে ওঠে; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে এ কথা ভূলে যায়; মনে করে তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা 'সীতাহরণ'-ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তার পরে লক্ষায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রকা করবার তর সয় না যাদের তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে; অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না।

যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে, সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি নে। প্রথম কারণ, নিজের মত সম্বন্ধে আগেভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা স্কুবৃদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে থাটাতে খাটাতে তবে তার পরিচয় হয়। ও দিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায়

#### উপসংহার

যে জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে; সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক মানুষকে টুঁটি চেপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়— এ কথাও বোঝে না, জোর করে ঠেসে-ঠুসে যদি কোনো-এক রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না। বস্তুত যে পরিমাণেই জোর সেই পরিমাণেই সত্যের অপ্রমাণ।

রুরোপে যখন খুস্টান শাস্ত্রবাক্যে জবর্দস্ত বিশ্বাস ছিল, তখন
মানুষের হাড়গোড় ভেঙে, তাকে পুড়িয়ে বিঁধিয়ে, তাকে ঢিলিয়ে,
ধর্মের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। আজ বলশেভিক
মতবাদ সম্বন্ধে তার বন্ধু ও শক্র উভয় পক্ষেরই সেইরকম উদ্দাম
গায়ের-জোরী যুক্তিপ্রয়োগ। তুই পক্ষেরই পরস্পরের নামে নালিশ
এই যে, মানুষের মতস্বাতন্ত্রোর অধিকারকে পীড়িত করা হচ্ছে।
মাঝের থেকে পশ্চিম-মহাদেশে আজ মানবপ্রকৃতি তুই তরফ
থেকেই ঢেলা খেয়ে মরছে। আমার মনে পড়ছে আমাদের
বাউলের গান—

নিঠুর গরজী,

তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সব্ব বিহুনে।
দেখ-না আমার পরমগুরু সাঁই
সে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড—
এর আছে কোন্ উপায়।
কয় সে মদন দিস নে বেদন, শোন্ নিবেদন,
সেই প্রীপ্তরুর মনে।
সহজধারা আপনহারা তার বাণী শোনে
রে গরজী॥

সোভিয়েট রাশিয়ার লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বলেছি, তা ছাড়া সেখানকার পলিটিক্স্ মূনফা-লোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় বলে রাশিয়া-রাত্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার স্থযোগে সম্মানিত হয়েছে এ কথাটারও আলোচনা করেছি। আমি বিটিশ-ভারতের প্রজা ব'লেই এই ফুটি ব্যাপার আমাকে এত গভীরভাবে আনন্দ দিয়েছে।

এখন বোধ করি একটি শেষ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে।
বলশেভিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার মত কী, এ কথা অনেকে
আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আমার ভর এই যে, আমরা
চিরদিন শাস্ত্রশাসিত পাণ্ডাচালিত দেশ, বিদেশের আমদানি বচনকে
একেবারেই বেদবাক্য বলে মেনে নেবার দিকেই আমাদের মুগ্ধ
মনের ঝোঁক। গুরুমস্ত্রের মোহ থেকে সামলিয়ে নিয়ে আমাদের
বলা দরকার যে, প্রয়োগের ছারাই মতের বিচার হতে পারে,
এখনো পরীক্ষা শেষ হয় নি। যে-কোনো মতবাদ মানুষসম্বন্ধীয়,
তার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার
সামঞ্জন্ত কী পরিমাণে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হতে সময় লাগে।
তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্বে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু
তবু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা
আন্ধ কষে নয়— মানবপ্রকৃতিকে সামনে রেখে।

মানুষের মধ্যে ছটো দিক আছে, এক দিকে সে স্বতন্ত্র আরএক দিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা
বাকি থাকে সেটা অবাস্তব। যথন কোনো-একটা ঝোঁকে পড়ে
মানুষ এক দিকেই একান্ত উধাও হয়ে যায় এবং ওজন হারিয়ে নানাপ্রকার বিপদ ঘটাতে থাকে, তখন প্রামর্শদাতা এসে সংকটটাকে
সংক্ষেপ করতে চান, বলেন, 'অন্ত দিকটাকে একেবারেই ছেঁটে

দাও।' ব্যক্তিস্বাভন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌছিয়ে সমাজে নানাপ্রকার উৎপাত মথিত করে তখন উপদেষ্টা বলেন, 'স্বার্থ থেকে স্ব'টাকে এক কোপে দাও উড়িয়ে, তা হলেই সমস্ত ঠিক চলবে।' তাতে হয়তো উৎপাত কমতে পারে, কিন্তু চলা বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়া গাড়িটাকে খানায় ফেলবার জো করে —ঘোড়াটাকে গুলি করে মারলেই যে তার পর থেকে গাড়িটা স্ক্স্থভাবে চলবে, এমন চিন্তা না করে লাগামটা সম্বন্ধে চিন্তা করবার দরকার হয়ে ওঠে।

দেহে দেহে পৃথক বলেই মানুষ কাড়াকাড়ি হানাহানি করে থাকে, কিন্তু সব মানুষকে এক দড়িতে আপ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীতে একটিমাত্র বিপুল কলেবর ঘটিয়ে ভোলবার প্রস্তাব বলগর্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জার'এর মুখেই শোভা পায়। বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট করবার চেষ্টায় যে পরিমাণে সাহস তার চেয়ে অধিক পরিমাণে মূঢ়তা দরকার করে।

একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ।
এইরকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত
সম্পত্তির সামঞ্জস্ত ছিল। লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী
আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত।
সমাজ তার কাছ থেকে আনুকূল্য স্বীকার করেছে বলেই তাকে
কৃতার্থ করেছে, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এর
মধ্যে তা ছিল না। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই যেখানে ছিল নির্ধন;
সেই সমাজে আপন স্থানমর্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা
পরোক্ষ আকারে বড়ো অঙ্কের খাজনা দিতে হত। গ্রামে বিশুদ্ধ
জল, বৈত্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা, পথঘাট, সমস্তই
রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে,
রাজকর থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা এবং সমাজের ইচ্ছা তু'ই

মিলতে পেরেছে। যেহেতু এই আদান-প্রদান রাষ্ট্রীয় যন্ত্রযোগে নয়, পরস্ত মান্থরের ইচ্ছাবাহিত, সেইজন্মে এর মধ্যে ধর্মসাধনার ক্রিয়া চলত, অর্থাৎ এতে কেবলমাত্র আইনের চালনায় বাহ্য ফল ফলত না, অন্তরের দিকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ-সাধন হত। এই ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয়।

বণিক্সম্প্রদায়, বিত্ত খাটিয়ে লাভ করাটাই যাদের মুখ্য ব্যবসায়, তারা সমাজে ছিল পতিত, যেহেতু তখন ধনের বিশেষ সম্মান ছিল না; এইজন্ম ধন ও অধনের একটা মস্ত বিভেদ তখন ছিল অবর্তমান। ধন আপন বৃহৎ সঞ্চয়ের দ্বারা নয়, আপন মহৎ দায়িত্ব পূরণ করে তবে সমাজে মর্যাদা লাভ করত; নইলে তার ছিল লজ্জা। অর্থাৎ সম্মান ছিল ধর্মের, ধনের নয়। এই সম্মান সমর্পণ করতে গিয়ে কারও আত্মসম্মানের হানি হত না। এখন সেদিন গেছে বলেই সামাজিক-দায়িত্ব-হীন ধনের প্রতি একটা অসহিফুতার লক্ষণ নানা আকারে দেখা যাচ্ছে। কারণ, ধন এখন মানুষকে অর্ঘ্য দেয় না, তাকে অপুমানিত করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রথম থেকেই নগরে সংহত হবার পথ
খুঁজেছে। নগরে মানুষের সুযোগ হয় বড়ো, সম্বন্ধ হয় খাটো।
নগর অতিরহৎ, মানুষ সেখানে বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একান্ত,
প্রতিযোগিতার মথন প্রবল। ঐশ্বর্য সেখানে ধনী-নির্ধনের
বিভাগকে বাড়িয়ে তোলে এবং চ্যারিটির দ্বারা যেটুকু যোগসাধন
হয় তাতে সান্ত্রনা নেই, সন্মান নেই। সেখানে যারা ধনের
অধিকারী এবং যারা ধনের বাহন, তাদের মধ্যে আর্থিক যোগ
আছে, সামাজিক সম্বন্ধ বিকৃত অথবা বিচ্ছিন্ন।

এমন অবস্থায় যন্ত্রযুগ এল, লাভের অঙ্ক বেড়ে চলল অসম্ভব পরিমাণে। এই লাভের মহামারি সমস্ত পৃথিবীতে যখন ছড়াতে লাগল তখন যারা দ্রবাসী অনাত্মীয়, যারা নির্ধন, তাদের আর উপায় রইল না— চীনকে খেতে হল আফিম; ভারতকে উজাড় করতে হল তার নিজস্ব; আফিকা চিরদিন পীড়িত, তার পীড়া বেড়ে চলল। এ তো গেল বাইরের কথা, পশ্চিম-মহাদেশের ভিতরেও ধনী-নির্ধনের বিভাগ আজ অত্যন্ত কঠোর; জীবনযাত্রার আদর্শ বহুমূল্য ও উপকরণবহুল হওয়াতে হুই পক্ষের ভেদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে চোখে পড়ে। সাবেক কালে, অন্তত আমাদের দেশে, ঐশর্বের আড়ম্বর ছিল প্রধানত সামাজিক দানে ও কর্মে, এখন হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগে। তাতে বিশ্বিত করে, আনন্দিত করে না; ঈর্বা জাগায়, প্রশংসা জাগায় না। সব চেয়ে বড়ো কথাটা হচ্ছে এই য়ে, তখন সমাজে ধনের ব্যবহার একমাত্র দাতার স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করত না, তার উপরে ছিল সামাজিক ইচ্ছার প্রবল প্রভাব। স্মৃতরাং দাতাকে নম্র হয়ে দান করতে হত; প্রাদ্ধরা দেয়ং' এই কথাটা খাটত।

মোট কথা হচ্ছে, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসক্ষয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে হস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চার দিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শাণিত হয়ে উঠছে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছে না। আর পরদেশী যারা এই দূরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কুশতা যুগের পর যুগে বেড়েই চলেছে। এই বহুবিস্তৃত কুশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না এ কথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্ভমির অন্ধতার দারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর হঃখ পেয়ে

চলেছে সেই হতভাগারাই তৃঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়; তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির <mark>অভ্যুদয়। বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তন্তুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিহ্যুদ্দন্ত</mark> পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে, এও সেইরকম কাণ্ড। মানব-সমাজে সামঞ্জস্ত ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাহ্নভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। তীরে অগ্নিগিরি উৎপাত বাধিয়েছে <mark>বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের</mark> রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে ওঠবার জন্মে আবার আঁকুবাঁকু করতে হবে। সেই বাষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের ছুর্গ-গুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতর্গী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে ? অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ণ যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেই দিনই রোগীর শুভদিন।

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন- উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না বলে মানব-প্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।

এইসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক তখন কখনো ইচ্ছে করি নে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিভা, বৃদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম, যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত— বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিভা ও বৃদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সেপরিমাণে ব্যাপক হয় নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান ভূচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, য়ার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরারত না রাখা হয়।

ইংলণ্ডে একদা কোনো-এক গ্রামে একজন কৃষকের বাড়িতে ছিলুম। দেখলুম লগুনে যাবার জন্মে ঘরের মেয়েগুলির মন চঞ্চল। শহরের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এত দীনতা যে, গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্বদা শহরের দিকে টানছে। দেশের মাঝখানে থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্বাসন। রাশিয়ায় দেখেছি— গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতির্দ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।

আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্ত -ভোজী না হয়ে মনুষ্যুত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায়প্রণালীর দ্বারা গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আক্রেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায়প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিং শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা- উৎপাদন ও ভোগের কাজে সেলাগল না।

তার প্রধান করিণ, যে শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় করে আমলাবাহিনী সমবায়নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হল সে যন্ত্র অন্ধ,
বধির, উদাসীন। তা ছাড়া হয়তো এ কথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার
করতে হবে যে, চরিত্রে যে গুণ থাকলে সমবেত হওয়া সহজ হয়
আমাদের সে গুণ নেই; যারা হুর্বল, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস
তাদের হুর্বল। নিজের 'পরে অশ্রজাই অপরের প্রতি অশ্রজার
ভিত্তি। যারা দীর্ঘকাল পরাধীন, আত্মসম্মান হারিয়ে তাদের এই
হুর্গতি। প্রভূশ্রেণীর শাসন তারা নতশিরে শ্বীকার করতে পারে,
কিন্তু স্বশ্রেণীর চালনা তারা সহ্য করে না, স্বশ্রেণীকে বঞ্চনা করা
এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সহজ।

কশীয় গল্পের বই পড়ে জানা যায়, সেখানকার বহুকালনির্যাতন-পীড়িত কৃষকদেরও এই দশা। যতই ছঃসাধ্য হোক, আর
কোনো রাস্তা নেই, পরস্পারের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত করবার
উপলক্ষ সৃষ্টি করে প্রকৃতিকে শোধন করে নিতে হবে। সমবায়প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে, পল্লীবাসীর চিত্তকে
ঐক্যপ্রবণ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।

প রি শি ফ

# গ্রামবাদীদের প্রতি

শ্রীনিকেতন বাংসরিক উৎসবে সমবেত গ্রামবাসীগণের নিকট কথিত

বন্ধৃগণ, আমি এক বংসর প্রবাসে পশ্চিম-মহাদেশের নানা জায়গায় যুরে আবার আমার আপন দেশে ফিরে এসেছি। একটি কথা তোমাদের কাছে বলা দরকার— অনেকেই হয়তো তোমরা অনুভব করতে পারবে না কথাটি কতথানি সত্যা। পশ্চিমের দেশবিদেশ হতে এত হুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভিতর থেকে— এরকম চিত্র যে আমি দেখব মনে করি নি। তারা স্থুখে নেই। সেখানে বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র, নানারকম আয়োজন-উপকরণের স্থিই হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীর অশান্তি তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, স্থুগভীর একটা ছঃখ তাদের সর্বত্র অধিকার করে রয়েছে।

আমার নিজের দেশের উপর কোনো অভিমান আছে বলে এ
কথাটি বলছি মনে কোরো না। বস্তুত য়ুরোপের প্রতি আমার
গভীর শ্রদ্ধা আছে। পশ্চিম-মহাদেশে মানুষ যে সাধনা করছে সে
সাধনার যে মূল্য তা আমি অস্তরের সঙ্গে স্বীকার করি। স্বীকার
না করাকে অপরাধ বলে গণ্য করি। সে মানুষকে অনেক ঐশ্বর্য
দিয়েছে, ঐশ্বর্যের পন্থা বিস্তৃত করে দিয়েছে। সব হয়েছে। কিন্তু
হঃথ পাপে। কলি এমন কোনো ছিব্রু দিয়ে প্রবেশ করে, তা
প্রথমত চোথেই পড়ে না। ক্রমে ক্রমে তার ফল আমরা দেখতে

আমি সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মনীষীর সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে বসেছেন— এত বিভা, এত জ্ঞান, এত শক্তি, এত সম্পদ, কিন্তু কেন মুখ নেই, শান্তি নেই। প্রতি মুহূর্তে সকলে শক্তিত হয়ে আছে, কখন একটা ভীষণ উপদ্রব প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। তাঁরা কী স্থির করলেন বলতে পারি না। এখনো

বোধ হয় ভালো করে কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি
কিম্বা তাঁদের মধ্যে নানান লোক আপন আপন স্বভাব অনুসারে
নানারকম কারণ কল্পনা করছেন। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা
করেছি। আমি যেটা মনে করি সেটা সম্পূর্ণ সত্য কি না জানি
না, কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস— এর কারণটি কোথায় তা আমি
অনুভব করতে পেরেছি ঠিকমত।

পশ্চিমদেশ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতিবিপুল প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে। ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের
বাহন হয়েছে মানুষ— হাজার হাজার, বহু শতসহস্র। তার পর
যান্ত্রিক সম্পংপ্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তারা বড়ো বড়ো শহর তৈরি
করেছে। সে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার পরিধি
অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক লগুন প্রভৃতি শহর বহু গ্রামউপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস করে তবে একটা বৃহৎ দানবীয় রূপ
ধারণ করেছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে— শহরে
মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না। দূরে যাবার
দরকার নেই— কলিকাতা শহর যেখানে আমরা থাকি, জানি,
প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর স্থুখে তুঃখে বিপদে আপদে
কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি নে।

মান্থ্যের একটি স্বাভাবিক ধর্ম আছে, সে তার সমাজধর্ম।
সমাজের মধ্যে সে যথার্থ আপনার আশ্রায় পায় পরস্পরের যোগে।
পরস্পর সাহায্য করে ব'লে মান্থ্য যে শক্তি পায় আমি তার কথা
বলি না। মান্থ্যের সম্বন্ধ যখন চারি দিকে প্রতিবেশীর মধ্যে, যখন
আপন ঘরে এবং আপন ঘরের বাইরে ব্যাপ্ত হয়, তখন সে সম্বন্ধের
বৃহত্ত্ব মান্থ্যকে আপনি আনন্দ দেয়। আমাদের গভীর পরিতৃপ্তি
সেখানে, যেখানে কেবলমাত্র ব্যবহারিক সম্বন্ধ নয়, সুযোগ-স্থবিধার
সম্বন্ধ নয়, ব্যাবসার সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সকলরকম স্থার্থের অতীত

# গ্রামবাসীদের প্রতি

আত্মীয়সম্বন্ধ। সেখানে মানুষ আর-সমস্ত থেকে বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু মানব-আত্মার তৃপ্তি তার প্রচুর পরিমাণে হয়।

বিদেশে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন— যাকে ওঁরা happiness বলেন, আমরা বলি সুখ, এর আধার কোথায় ? মানুষ স্থী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে— এ কথাটি বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজকের দিনে এটা বলার প্রয়োজন হয়েছে। কেননা, এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়ে যেখানে ব্যাবসাঘটিত যোগ সেখানে মানুষ এত প্রচুর ফললাভ করে, বাইরের ফল— এত তাতে মুনফা হয়, এতরকম স্থযোগস্থবিধা মানুষ পায় যে, মানুষের বলবার সাহস থাকে না এটাই সভ্যতার চরম বিকাশ নয়। এত পায়! এত তার শক্তি! যন্ত্রযোগে যে শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে তার দারা এমনি করে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত করেছে, বিদেশের এত লোককে তার নিজের দাসত্বে ব্রতী করতে পেরেছে— তার এত অহংকার! আর সেইসঙ্গে এমন অনেক স্থযোগস্থবিধা আছে যা বস্তুত মানুষের জীবনযাত্রার পথে অত্যন্ত অনুকূল। সেগুলি ঐশ্বর্যযোগে উদ্ভূত হয়েছে; এগুলিকে চরম লাভ বলে মানুষ সহজেই মনে করে। না মনে করে থাকতে পারে না। এর কাছে সে বিকিয়ে দিয়েছে মান্থষের সকলের চেয়ে বড়ে। জিনিস, সে হল মানবসম্বন্ধ।

মানুষ বন্ধুকে চায়, যারা স্থথে ছঃথে আমার আপন, যাদের কাছে বসে আলাপ করলে খুশি হই, যাদের বাপ-মার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, যাদের আমার পিতৃস্থানীয় বলে জেনেছি, যাদের ছেলেরা আমার পুত্রসন্তানের স্থানীয়। এ-সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবন্ধকে উপলব্ধি করে।

এ কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ্ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে

অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি
মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে
তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র
তৈরি করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্ম ষড়যন্ত্র করে, অনেক
মিথ্যার স্থি করে, অনেক নির্ভূরতাকে পালন করে, অনেক বিষবক্ষের বীজ বপন করে সমাজে। এ হতেই হবে। দরদ যখন চলে
যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো
দেখতে অভ্যন্ত হয়, লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মানুষকে যখন দেখে 'তারা আমার
কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সন্তা করবে, আমার খাবার
জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ স্থগম করবে'— এইভাবে
যখন মানুষকে দেখতে অভ্যন্ত হয় তখন তারা মানুষকে দেখে না,
মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।

এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে? তাদের স্থুখ-ছঃখের কি হিসেব আছে? প্রতিদিনের পাওনা গুনে দিয়ে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, স্থুও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মায়ুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবয়্ব। দয়ামায়া, পরস্পরের সহজ আয়ুকূল্য, দরদ—কিছু থাকে না। কে দেখে তাদের ঘরে কী হয়েছে না হয়েছে? এক সময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিল না তা নয়— প্রভুছিল, দাস ছিল; পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল; ধনী ছিল, নিধন ছিল; কিন্তু সকলের স্থুছঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পার সাম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল। পূজাপার্বণে আনন্দ-উৎসবে সকল সম্বন্ধে প্রতিদিন তারা নানারকমে মিলিত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প করেছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্তাজ সেও এক পাশে বসে

#### গ্রামবাসীদের প্রতি

আনন্দের অংশ গ্রহণ করেছে। উপর-নীচ জ্ঞানী-অজ্ঞানের মাঝ-খানে যে রাস্তা, যে সেতু, সেটা খোলা ছিল।

আমি পল্লীর কথা বলছি, কিন্তু মনে রেখো— পল্লীই তখন সব; শহর তথন নগণ্য বলতে চাই না, কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত মানী আপনার পল্লীকে জনস্থানকে আপনার করে বাস করেছে। সমস্ত জীবন হয়তো নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ করেছে। যা-কিছু সম্পদ তারা পল্লীতে এনেছে। সেই অর্থে টোল চলেছে, পাঠশালা বসেছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, অতিথিশালা যাত্রা পূজা-অর্চনায় গ্রামের মনপ্রাণ এক হয়ে মিলেছে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ছিল, তার কারণ গ্রামে সানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ সেটা সত্য হতে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে। আর সামাজিক মানুষের জন্মই তো সব। ধর্মকর্ম সামাজিক মানুষেরই জন্ম। লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড়ো বড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারো সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই ক'রে তার মধ্যে সে বসে আছে, সর্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায় ?

এখনকার সঙ্গে তুলনা করলে অনেক অভাব আমাদের দেশে ছিল। এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ কম; ভালো ডাক্তার পাই, ডাক্তারখানা আছে; জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক স্থযোগ ঘটেছে। আমি তাকে অসম্মান করি নে; কিন্তু আমাদের খুব একটা বড়ো সম্পদ ছিল, সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড়ো সম্পদ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে স্থশান্তি থাকতে পারে না।

সমস্ত পশ্চিম-মহাদেশে মান্তুষে মান্তুষে আত্মীয়তা অত্যস্ত ভাসা-

ভাসা। তার গভীর শিকড় নেই। সকলে বলছে, 'আমি ভোগ <mark>করব, আমি বড়ো হব, আমার নাম হবে, আমার মুনফা হবে।</mark>' যে তা করছে তার কত বড়ো সম্মান! তার ধনশক্তির পরিমাপ করতে গিয়ে সেখানকার লোকের মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত শক্তির এইরকম উপাসনা এমনভাবে আমাদের দেশে দেখি নি। কিছু না, একটা লোক শুধু ঘূষি চালাতে পারে। সে ঘুষির বড়ো ওস্তাদ রাস্তা দিয়ে বেরোল ; রাস্তায় ভিড় জমে গেল। খবর এল সিনেমার নটী লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে আসছে, গাড়ির ভিতর থেকে চকিতে তাকে দেখবে বলে জনতায় রাস্তা নিরেট হয়ে উঠল। আমাদের দেশে মহদাশয় যাঁকে বলি তিনি এলে আমরা সকলে তাঁর চরণধুলো নেব। মহাত্মা গান্ধী যদি আসেন দেশস্থদ্ধ লোক থেপে যাবে। তাঁর না আছে অর্থ, না আছে বাহুবল, কিন্তু আছে হৃদয়, আছে আধ্যাত্মিক শক্তি। আমি যতদূর জানি তিনি ঘুষি মারতে জানেন না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মান্তবের সম্বন্ধকে তিনি বড়ো করে স্বীকার করেছেন; আপনাকে তিনি স্বতন্ত্র করে রাখেন নি, তিনি আমাদের সকলের, আমরা সকলে <mark>তার। ব্যস্, হয়ে গেল,</mark> এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু বুঝি নে। তার চেয়ে অনেক বিদান অনেক জ্ঞানী অনেক ধনী আছে ; কিন্ত <mark>আমাদের দেশ দেখবে আত্মদানের ঐশ্বর্য। এ কি কম কথা!</mark> এর থেকে বুঝি, আমাদের দেশের লোক কী চায়। পাণ্ডিত্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, আর কিছু নয়, চায় মানুষের আত্মার সম্পদ। কিন্ত দিনে দিনে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। আমি গ্রামে অনেক দিন কাটিয়েছি, কোনোরকম চাটুবাক্য বলতে চাই নে। গ্রামের যে মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদেষ ছলনা বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে তুর্নীতি কত

#### গ্রামবাসীদের প্রতি

দূর শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি। শহরে কতকগুলি স্থবিধা আছে, গ্রামে তা নেই; গ্রামে যেটা আপন জিনিস ছিল তাও আজ সে হারিয়েছে।

মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। আর-একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আরুক্ল্যের অপেক্ষা কোরো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিশ্বৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করেছি। কেননা, তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবি আছে। ভিত যতই যাচ্ছে ধ্বসে, উপরের তলায় ফাটল ধরছে—বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না।

এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও, তা হলেই সার্থক হবে আমাদের উল্লোগ। প্রামের সামাজিক প্রাণ স্বন্থ হয়ে, সবল হয়ে উঠুক। গানে গীতে কাব্যে কথায় অন্নষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক। তোমাদের দৈশ্য হয়ে তালে আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে। আর সকল দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে পড়ে আছি। এ-সমস্তই দ্র হয়ে যাবে যদি নিজের শক্তিসম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তিসমবায়ের সাধনা।

2009

# পল্লীদেবা

#### শ্রীনিকেতনের উৎসবে কথিত

বেদে অনন্তস্বরূপকে বলেছেন আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর প্রকাশ আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাঁর কাছে মান্ত্র্যের প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি— হে আবিঃ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক। অর্থাৎ, আমার আত্মায় অনন্তস্বরূপের প্রকাশ চাই। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমার অভিব্যক্তি অনন্তের পরিচয় দেবে, এতেই আমার সার্থকতা। আমাদের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে, কর্মোভ্যম থেকে অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন করে অনন্তের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্য প্রমাণ করতে থাকব, এই হচ্ছেমান্তবের ধর্মসাধনা।

অন্ত জীবজন্ত যেমন অবস্থায় সংসারে এসেছে সেই অবস্থাতেই তাদের পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতিই তাদের প্রকাশ করেছে এবং সেই প্রকৃতির প্রবর্তনা মেনেই তারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ করে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু নিজের ভিতর থেকে নিজের অন্তর্গুরুক সভাকে নিরন্তর উদ্ঘাটিত করতে হবে নিজের উন্তমে— মানুষের এই চরম অধ্যবসায়। সেই আত্মোপলন্ধ সত্যেই তার প্রকাশ, প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণযাত্রায় নয়। তাই তার ছ্রন্ত প্রার্থনা এই যে, সকল দিকেই অনন্তকে যেন প্রকাশ করি। তাই সে বলে, ভূমৈব স্থুখং, মহত্ত্বেই স্থুখ, নাল্লে স্থুখমস্তি, অল্প-কিছুতেই স্থুখ নেই।

মান্থবের পক্ষে তাই সকলের চেয়ে তুর্গতি যথন আপনার জীবনে সে আপন অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ করতে পারলে না— বাধাগুলো শক্ত হয়ে রইল। এই তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে বড়ো মৃত্যু। আহারে বিহারে ভোগে বিলাসে সে পরিপুষ্ট হতে পারে— কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তিতে, ত্যাগের শক্তিতে, প্রেমের বিস্তারে, কর্মচেষ্টার সাহসে সে যদি আপনার প্রবৃদ্ধ মুক্ত স্বরূপ কিছু পরিমাণেও প্রকাশ করতে না পারে তবে তাকেই বলে মহতী বিনষ্টিঃ— সে বিনষ্টি জীবের মৃত্যুতে নয়, আত্মার অপ্রকাশে।

সভ্যতা যাকে বলি তার এক প্রতিশব্দ হচ্ছে, ভূমাকে প্রকাশ।
মান্থবের ভিতরকার যে নিহিতার্থ, যা তার গভীর সত্য, সভ্যতায়
তারই আবিন্ধার চলছে। সভ্য মান্থবের শিক্ষাবিধি এত ব্যাপক,
এত ত্বরহ এইজন্মেই। তার সীমা কেবলই অগ্রসর হয়ে চলেছে,
সভ্য মান্থবের চেষ্টা প্রকৃতিনির্দিষ্ট কোনো গণ্ডীকে চরম বলতে
চাচ্ছে না।

মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্থমাণ সম্পূর্ণতার যে আকাজ্ঞা তার ছটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পর্যুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা, আর-একটা সামাজিক; এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যারা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন তাঁদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিভ নয়, সেইখানেই বর্বরতা। বর্বর একা একা শিকার করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবিকার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোটো সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সন্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ স্থপ্রতিষ্ঠ করাই সভ্য মানবের লক্ষা।

উপনিষৎ বলেন, আমরা যখন আপনার মধ্যে অক্সকে ও অক্সের
মধ্যে আপনাকে পাই তখনই সত্যকে পাই— ন ততো বিজুগুপ্সতে— তখন আর গোপনে থাকতে পারি নে, তখনই আমাদের
প্রকাশ। সভ্যতায় মানুষ প্রকাশমান, বর্বরতায় মানুষ অপ্রকাশিত।
পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের আত্মোপলব্দি যতই সত্য হতে থাকে

ততই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ পরিফুট হয়। ধর্মের নামে, কর্মের নামে, বৈষয়িকতার নামে, স্বাদেশিকতার নামে, যেখানেই মানুষ মানবলোকে ভেদ স্থাষ্ট করেছে সেইখানেই হুর্গতির কারণ গোচরে অগোচরে বল পেতে থাকে। সেখানে মানব আপন মানবধর্মকে আঘাত করে, সেই হচ্ছে আত্মঘাতের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসে যুগে যুগে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সভ্যতা-বিনাশের কারণ সন্ধান করলে একটিমাত্র কারণ পাওয়া
যায়, সে হচ্ছে মানবসম্বন্ধের বিকৃতি বা ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে
সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্তা নষ্ট হয়েছে। সেখানে প্রভুর দলে,
দাসের দলে— ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে— সমাজকে দ্বিখণ্ডিত
করে সমাজদেহে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেছে; তাতে
এক অঙ্গের অতিপৃষ্টি এবং অন্ত অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের
স্পৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এই ছিদ্র দিয়ে আজ
যমের চর আনাগোনা করছে। আমাদের দেশে তার প্রবেশপথ
অন্ত দেশের চেয়ে আরো যেন অবারিত। এই তুর্ঘটনা সম্প্রতি
ঘটেছে।

একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত দেশের যোগবন্ধন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্মের প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে ছিল সঞ্চারিত। দেশের বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে আশ্রায় পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে। এ কথা সত্য যে, আধুনিক অনেক জ্ঞানবিজ্ঞান স্থযোগস্থবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলুম। তখন আমাদের চেষ্টার পরিধি ছিল সংকীর্ণ, বৈচিত্র্য ছিল স্বল্প, জীবনযাত্রার আয়োজনে উপকরণে অভাব ছিল বিস্তর। কিন্তু সামাজিক প্রাণক্রিয়ার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। এখন তা নেই। নদীতে স্রোত যখন বহুমান থাকে

#### পল্লীদেবা

তখন সেই শ্রোতের দ্বারাই এপারে ওপারে, এদেশে ওদেশে, আনাগোনা-দেনাপাওনার যোগ রক্ষা হয়। জল যখন শুকিয়ে যায় তখন এই নদীরই খাত বিষম বিদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন এক কালের পথটাই হয় অন্য কালের অপথ। বর্তমানে তাই ঘটেছে।

যাদের আমরা ভদ্রসাধারণ নাম দিয়ে থাকি তারা যে বিছালভি করে, তাদের যা আকাজ্জা ও সাধনা, তারা যে-সব স্থযোগস্থবিধা ভোগ করে থাকে, সে-সব হল মরা নদীর শুক্ষ গহররের এক পাড়িতে— তার অপর পাড়ির সঙ্গে জ্ঞান-বিশ্বাস আচারঅভ্যাস দৈনিক জীবনযাত্রার হস্তর দূরত্ব। গ্রামের লোকের না
আছে বিছা, না আছে আরোগ্য, না আছে সম্পদ, না আছে
অন্নবস্ত্র। ও দিকে যারা কলেজে পড়ে, ওকালতি করে, ডাক্তারি
করে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তারা রয়েছে দ্বীপের মধ্যে; চারি
দিকে অতলম্পর্শ বিচ্ছেদ।

যে সায়ুজালের যোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা দেহের মর্মস্থানে পেঁছিয়, সমস্ত দেহের আত্মবোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধের সন্মিলনে সম্পূর্ণ হয়, তার মধ্যে যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবে তো মরণদশা। সেই দশা আমাদের সমাজে। দেশকে মুক্তিদান করবার জন্মে আজ যারা উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত এমন-সব লোকের মধ্যেও দেখা যায়, সমাজের মধ্যে গুরুতর ভেদ যেখানে, যেখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ, সেখানে তাঁদের দৃষ্টিই পড়ে না। থেকে থেকে বলে ওঠেন, কিছু করা চাই; কিন্তু কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে হাত এগোয় না। দেশ সম্বন্ধে আমাদের যে উল্লোগ তার থেকে দেশের লোক বাদ পড়ে। এটা আমাদের এতই অভ্যন্ত হয়ে গেছে যে, এর বিপুল বিভ্রনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ নেই। একটা তার দৃষ্টান্ত

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি বলে একটা পদার্থের

আবির্ভাব হয়েছে। তারই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাথা তুলে উঠেছে। এমনভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌছয়— সূর্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতচুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্কুল বেড়া তার চারি দিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তঃপুরিকা বধূর মতোই ভীরু। আঙিনা পর্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে তার ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষারই যোগ্য— অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্ত কোনো ভাষা শেখবার স্কুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসংঘকে বিভার অধিকার সম্বন্ধে চিরশিশুর মতোই গণ্য করা হয়েছে। তারা কোনোমতেই পুরো মানুষ হয়ে উঠবে না, অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পুরো মানুষের অধিকার লাভ করবে, চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি।

জ্ঞানলাভের ভাগ নিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এত বড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই—জাপানে নেই, পারস্থে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খুন্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে আদিম পাপ। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃভাষাগত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্বাক্ষসম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেছি। ইংরেজি হোটেলওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পৃষ্টিকর অন্ন মিলবেই না এমন কথা বলাও যা, আর ইংরেজি ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক্ সাধনা হতেই পারবে না এও বলা তাই।

এই উপলক্ষে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক সমস্ত

### পল্লীদেবা

বিহাকে জাপানি ভাষায় সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য করে তবে জাপানি বিশ্ববিচ্চালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে—ভদ্রলোক বলে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝে নি। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটোলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থ্যমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকলপ্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছুই দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জল, অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, স্কৃতরাং দেশের অন্তত্ত বারো-আনা অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না, বিশ্বসমাজের তো কথাই নেই।

রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই কিছু বলি-না
কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের
দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে বলেই কর্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায়
আমাদের এত ওদাসীতা। যাদের আমরা ছোটো করে রেখেছি
মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত, তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি।
তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের
ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের
ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে, দেশের যে অতিকৃত্রে
আংশে বৃদ্ধি বিতা ধন মান সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের
সঙ্গে পাঁচানব্যই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের
চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ

শিশুকালে আমাদের ঘরে যে সেজের দীপ জলত তার এক

আংশে অল্প তেল অপর অংশে অনেকখানি জল ছিল। জলের অংশ ছিল নীচে, তেলের অংশ ছিল উপরে। আলো মিট্ মিট্ করে জলত, অনেকখানি ছড়াত ধোঁওয়া। এটা কতকটা আমাদের সাবেক কালের অবস্থা। ভদ্রসাধারণ এবং ইতরসাধারণের সম্বন্ধটা এইরকমই ছিল। তাদের মর্যাদা সমান নয়, কিন্তু তবুও তারা উত্যে একত্র মিলে একই আলো জালিয়ে রেখেছিল। তাদের ছিল একটা অখণ্ড আধার। আজকের দিনে তেল গিয়েছে এক দিকে, জল গিয়েছে আর-এক দিকে একেবারেই নেই।

বয়স যখন হল ঘরে এল কেরোসিনের ল্যাম্প বিদেশ থেকে;
তাতে সবটাতেই এক তেল, সেই তেলের সমস্তটার মধ্যেই
উদ্দীপনার শক্তি। আলোর উজ্জলতাও বেশি। এর সঙ্গে য়ুরোপীয়
সভ্যসমাজের তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে এক জাতেরই
বিছা ও শক্তি দেশের সকল লোকের মধ্যেই ব্যাপ্ত। সেখানে
উপরিতল নিয়তল আছে; সেই উপরিতলের কাছেই বাতি দীপ্ত হয়ে
জ্বলে, নীচের তল অদীপ্ত। কিন্তু সেই ভেদ অনেকটা আক্মিক;
সমস্ত তেলের মধ্যেই দীপ্তির শক্তি আছে। সে হিসাবে জ্যোতির
জাতিভেদ নেই; নীচের তেল যদি উপরে ওঠে তা হলে উজ্জলতার
তারতম্য ঘটে না। সেখানে নীচের দলের পক্ষে উপরের দলে
উত্তীর্ণ হওয়া অসাধ্য নয়; সেই চেষ্টা নিয়তই চলছে।

আর-এক শ্রেণীর বাতি আছে; তাকে বলি বিজ্লি বাতি।
তার মধ্যে তারের কুণ্ডলী আলো দেয়, তার আগাগোড়াই সমান
প্রদীপ্ত। তার মধ্যে দীপ্ত-অদীপ্তের ভেদ নেই, এই আলো
দিবালোকের প্রায় সমান। য়ুরোপীয় সমাজে এই বাতি জ্বালাবার
উচ্চোগ সব দেশে এখন চলছে না; কিন্তু কোথাও কোথাও শুরু
হয়েছে— এর যন্ত্রটাকে পাকা করে তুলতে হয়তো এখনো অনেক

### পল্লীদেবা

ভাঙচুর করতে হবে, যন্ত্রের মহাজন কেউ কেউ হয়তো দেউলে হয়ে যেতেও পারে, কিন্তু পশ্চিম-মহাদেশে এই দিকে একটা ঝোঁক পড়েছে সে কথা আর গোপন করে রাখবার জো নেই। এইটে হচ্ছে প্রকাশের চেষ্টা, মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম; এই ধর্মসাধনায় সকল মানুষই অব্যাহত অধিকার লাভ করবে, এইরকমের একটা প্রয়াস ক্রমশই যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

কেবল আমাদের হতভাগ্য দেশে দেখি, মাটির প্রদীপে যে আলো একদিন এখানে জলেছিল তাতেও আজ বাধা পড়ল। আজ ্আমাদের দেশের ডিগ্রিধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্মে অতি সামান্ত ওজনে কিছু করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। যতক্ষণ আমাদের এইরকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোকেরা আমাদের পক্ষে বিদেশী। এমন-কি, তার চেয়েও তারা বেশি পর, তার কারণ এই— আমরা স্কুলে কলেজে যেটুকু বিভা পাই সে বিভা য়ুরোপীয়। সেই বিভার সাহায্যে য়ুরোপীয়কে বোঝা ও য়ুরোপীয়ের কাছে নিজেকে বোঝানো <mark>আমাদের পক্ষে সহজ।</mark> ইংলঙ্জান্স জার্মানির চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান ; তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয়; এমন-কি, যে কামনা, যে তপস্থা তাদের, আমাদের কামনা-সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েছে। কিন্তু যারা মা-যন্তা মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্লাদৈত্য গুপুপ্রেস-পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়; কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি, পরস্পরের মধ্যে ঠিকমত সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।

আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্স্ এথ্নোলজি পড়ে তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের, পাশের গ্রামের লোকের

আচার-বিচার বিধিব্যবস্থা জানবার জন্যে। ওরা ছোটোলোক,
আমাদের মনে মান্থবের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে করে ওরা
আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম-মহাদেশের নানাপ্রকার
'মৃভ্মেন্ট',এর পূর্বাপর ইতিহাস এঁরা পড়েছেন— আমাদের জনসাধারণদের মধ্যেও নানা মূভ্মেন্ট চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদের
শিক্ষিত-সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ওংস্কুক্য নেই,
কেননা তাতে পরীক্ষাপাসের মার্কা মেলে না। দেশের সাধারণের
মধ্যে আউল বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার
বিষয় নয়; ভদ্রসমাজের মধ্যে নৃতন নৃতন ধর্মপ্রচেষ্টার চেয়ে তার
মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে; সে-সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য
তাও শ্রদ্ধা করে রক্ষা করবার যোগ্য— কিন্তু ওরা ছোটোলোক।

সকল দেশেই মৃত্য কলাবিভার অন্তর্গত, ভাব-প্রকাশের উপায়রূপে প্রান্ধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভক্তসমাজে তা লোপ
পেয়ে গেছে বলে আমরা ধরে রেখেছি— সেটা আমাদের নেই।
অথচ জনসাধারণের মৃত্যকলা নানা আকারে এখনো আছে— কিন্তু
ওরা ছোটোলোক। অতএব ওদের যা আছে সেটা আমাদের নয়।
এমন-কি স্থলর স্থনিপুণ হলেও সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।
ক্রেমে হয়তো এ-সমস্তই লোপ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সেটাকে আমরা
দেশের স্মৃতি বলেই গণ্য করি নে, কেননা বস্তুতই ওরা আমাদের
দেশে নেই।

কবি বলেছেন, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।' তিনি এই ভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশীয় শাসনে আছি। তার চেয়ে সত্যতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী— অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি, তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে

### পল্লীদেবা

মা গুটিকয়েক আছুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব ? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ ?

এই তৃঃথেই দেশের লোকের গভীর ঔদাসীত্যের মাঝখানে, সকল লোকের আরুক্ল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, এখানে এই গ্রামক্ষাটির মধ্যে আমরা প্রাণ-উদ্বোধনের যজ্ঞ করেছি। যাঁরা কোনো কাজই করেন না তাঁরা অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এতে কতটুকু কাজই বা হবে ? স্বীকার করতেই হবে, তেত্রিশ কোটির ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু তাই বলে লজ্জা করব না। কর্মক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে গৌরব করতে পারব এ কল্পনাও আমাদের মনে নেই, কিন্তু তার সত্য নিয়ে যেন গৌরব করতে পারি। কখনো আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্ত না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্লটুকুই যথেষ্ট। ওদের জত্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করে যেন ওদের অঞ্জা না করি। শ্রাজ্যা দেয়ম্— পল্লীর কাছে আমাদের আত্যোৎসর্গের যে নৈবেত তার মধ্যে শ্রামার যেন কোনো অভাব না থাকে।

P 000 C

কোরীয় যুবকটি সাধারণ জাপানির চেয়ে মাথায় বড়ো। ইংরেজি সহজে বলেন, উচ্চারণে জড়তা নেই।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কোরিয়ায় জাপানি রাষ্ট্রশাসন তোমার পছন্দ নয় ?"

"=1]"

"কেন ? জাপানি আমলে তোমাদের দেশে পূর্বেকার চেয়ে কি ব্যবস্থা ভালো হয় নি ?"

"তা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে হুঃখ সেটা সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায়, জাপানি রাজত্ব ধনিকের রাজত্ব। কোরিয়া তার মূনফার উপায়, তার ভোজ্যের ভাণ্ডার। প্রয়োজনের আসবাবকে মানুষ উজ্জ্বল করে রাখে, কারণ সেটা তার আপন সম্পত্তি, তাকে নিয়ে তার অহমিকা। কিন্তু মানুষ তো থালা ঘটি বাটি কিম্বা গাড়োয়ানের ঘোড়া বা গোয়ালের গোরু নয় যে বাহ্য যত্ন করলেই তার পক্ষে যথেই।"

"তুমি কি বলতে চাও, জাপান যদি কোরিয়ার সঙ্গে প্রধানত আর্থিক সম্বন্ধ না পাতিয়ে তোমাদের 'পরে রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ খাটাত, অর্থাৎ বৈশ্যরাজ না হয়ে ক্ষত্রিয়রাজ হত তা হলে তোমাদের পরিতাপের কারণ থাকত না ?"

"আর্থিক সম্বন্ধের যোগে বিরাট জাপানের সহস্রম্থী ক্ষুধা আমাদের শোষণ করে, কিন্তু রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত, সীমাবদ্ধ; তার বোঝা হালকা। রাজার ইচ্ছা কেবল যদি শাসনের ইচ্ছা হয়, শোষণের ইচ্ছা না হয়, তবে তাকে স্বীকার করেও মোটের উপর সমস্ত দেশ আপন স্বাতন্ত্র্য ও আত্মস্মান রাখতে পারে। কিন্তু ধনিকের শাসনে আমাদের গোটা দেশ আর-একটি গোটা দেশের পণ্যস্রব্যে পরিণত। আমরা লোভের জিনিস— আত্মীয়তার

না, গৌরবের না।"

"এই-যে কথাগুলি ভাবছ এবং বলছ, এই-যে সমষ্টিগত ভাবে জাতীয় আত্মসম্মানের জন্মে তোমার আগ্রহ, তার কি কারণ এই নয় যে, জাপানের প্রতিষ্ঠিত বিভালয়ে তোমরা আধুনিক যুগের রাষ্ট্রিক শিক্ষায় দীক্ষিত ?"

কোরীয় যুবক দিধার ভাবে চুপ করে র**ইলেন**।

আমি বললুম, "চেয়ে দেখে। সামনে ঐ চীনদেশ। সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে অপ্রবৃদ্ধ। তাই দেখি, ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রাপ্তির ছ্রাশায় সেখানে কয়েকজন লুজ লোকের হানাহানি-কাটাকাটির ঘ্রিপাক। এই নিয়ে লুটপাট অত্যাচারে ডাকাতের হাতে, সৈনিকের হাতে, হতভাগ্য দেশ ক্ষতবিক্ষত, রক্তে প্লাবিত, অসহায়ভাবে দিনরাত সম্ভ্রন্ত। <mark>শিক্ষার</mark> জোরে যেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে স্বাধিকারবোধ স্পষ্ট না হয়েছে সেখানে স্বদেশী বা বিদেশী ত্রাকাজ্জীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে কিসে ? সে অবস্থায় তারা ক্ষমতালোলুপের স্বার্থসাধনের উপকরণমাত্র হয়ে থাকে। তুমি তোমার দেশকে ধনীর উপকরণ-দশাগ্রস্ত বলে আক্ষেপ করছিলে; সেই পরের উপকরণদশা তাদের কিছুতেই ঘোচে না যারা মৃঢ়, যারা কাপুরুষ, ভাগ্যের মুখপ্রত্যাশী, যারা আত্মকর্ত্তে আস্থাবান নয়। কোরিয়ার অবস্থা জানি নে, কিন্তু সেখানে নব্যুগের শিক্ষার প্রভাবে যদি সাধারণের মধ্যে স্বাধিকারবোধের অঙ্কুরমাত্র উদগত হয়ে থাকে তবে সে শিক্ষা কি জাপানের কাছ থেকেই পাও নি ?"

"কার কাছ থেকে পেয়েছি তাতে কী আসে যায় ? শত্রু হোক, মিত্র হোক, যে কেউ আমাদের যে উপায়ে জাগিয়ে তুলুক-না কেন, জাগরণের যা ধর্ম তার তো কাজ চলবে।"

"সে কথা আমি মানি, সে তর্ক আমার নয়। বিচারের বিষয়

এই যে, তোমার দেশে শিক্ষাবিস্তার এতটা হয়েছে কি না যাতে দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবি করতে পারে। যদি তা না হয়ে থাকে তবে সেখানে বিদেশী নিরস্ত হলেও সর্বসাধারণের যোগে আত্মশাসন ঘটবে না, ঘটবে কয়েক জনের দৌরাত্মে আত্মবিপ্লব। এই স্বল্প লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থবাধকে সংযত করবার একমাত্র উপায় বহু লোকের সমষ্টিগত স্বার্থবাধের উদ্বোধন।"

"যে পরিমাণ ও যে প্রকৃতির শিক্ষায় বৃহৎভাবে সমস্ত দেশের চৈতন্ত হতে পারে সেটা আমরা সম্পূর্ণভাবে পরের হাত থেকে প্রত্যাশা করব কেমন করে ?"

"তোমরা শিক্ষিত লোকেরা দেশে সেই শিক্ষার অভাব যদি অমুভব কর তবে এই শিক্ষাবিস্তারের সাধনাকেই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্যরূপে নিজেরাই গ্রহণ করবে না কেন? দেশকে বাঁচাতে গেলে কেবল তো ভাবুকতা নয়, জ্ঞানের প্রয়োজন করে। আমার মনে আরো একটি চিস্তার বিষয়় আছে। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক বা জাতীয়প্রকৃতিগত কারণে কোরিয়া অনেক কাল থেকেই তুর্বল। আজকের দিনে যুদ্ধবিগ্রহ যখন বৈজ্ঞানিক সাধনাসাধ্য ও প্রভূত ব্যয়-সাধ্য তখন জাপান হতে নিজের শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমরা নিজের শক্তিতেই কি আত্মরক্ষা করতে পার? ঠিক করে বলো।"

<mark>"পারি নে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।"</mark>

"যদি না পার তবে এ কথাও মানতে হবে যে, ছুর্বল কেবল নিজের বিপদ নয়, অন্সেরও বিপদ ঘটায়। ছুর্বলতার গহ্বর-কেন্দ্রে প্রবলের ছুরাকাজ্জা আপনিই দূর থেকে আকৃষ্ট হয়ে আবর্তিত হতে থাকে। সওয়ার সিংহের পিঠে চড়ে না, ঘোড়াকেই লাগামে বাঁধে। মনে করো, রাশিয়া যদি কোরিয়ায় ধ্বজা গেড়ে বসে তবে সেটা,

কেবল কোরিয়ার পক্ষে নয়, জাপানের পক্ষেও বিপদ। এমন অবস্থায় অন্য প্রবলকে ঠেকাবার জন্মই কোরিয়ায় জাপানের নিজের শক্তিকেই প্রবল করতে হয়। এমন অবস্থায় কোনো-এক দিন জাপান বিনা পরাভবেই কোরিয়ার ক্ষীণ হস্তেই কোরিয়ার ভাগ্যকে সমর্পণ করবে, এ সম্ভবপর নয়। এর মধ্যে জাপানের শুধু মুনফার লোভ না, প্রাণের দায়।"

"আপনার প্রশ্ন এই যে, তা হলে কোরিয়ার উপায় কী। জানি, আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সৈত্যদল বানিয়ে তুলতে পারব না। তার পরে যুদ্ধের জত্য ভাসান-জাহাজ, ডুবো-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা, চালনা করা, বর্তমান অবস্থায় আমাদের কল্পনার অতীত। সেই উদ্দেশে চেষ্টা করাও বিদেশী শাসনাধীনে অসম্ভব। তবু তাই বলে হাল ছেড়ে দেব এ কথা বলতে পারি নে।"

"এ কথা বলা ভালোও না। হাল ছাড়ব না, কিন্তু কোন্ দিক বাগে হাল চালাতে হবে সেটা যদি না ভাবি ও বুদ্ধিসংগত তার একটা জবাব না দিই তবে, মুখে যতই আক্ষালন করি, ভাষান্তরে তাকেই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া।"

"আমি কী ভাবি তা বলা যাক। এমন একটা সময় আসবে
যখন পৃথিবীতে জাপানি চীনীয় ক্লশীয় কোরীয় প্রভৃতি নানা জাতির
মধ্যে আর্থিক স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সব চেয়ে প্রধান
ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে থাকবে না। কেন থাকবে না বলি। যে
দেশের মানুষকে চলিত ভাষায় স্বাধীন বলে থাকে তাদেরও ঐশ্বর্যের
এবং প্রভাপের ক্লেত্রে তুই ভাগ। এক ভাগের অল্প লোকে
ঐশ্বর্যের ভোগ করে, আর-এক ভাগের অসংখ্য তুর্ভাগা সেই
ঐশ্বর্যের ভার বয়; এক ভাগের ত্ত-চারজন লোক প্রভাপযজ্ঞানিখা
নিজের ইচ্ছায় উদ্দীপিত করে, আর-এক ভাগের বিস্তর লোক ইচ্ছা

না থাকলেও নিজের অস্থিমাংস দিয়ে সেই প্রতাপের ইন্ধন জোগায়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে এই মূলগত বিভাগ, এই ছই স্তর। এত দিন নিম্নস্তরের মানুষ নিজের নিম্নতা নতশিরেই মেনে নিয়েছে, ভাবতেই পারে নি যে এটা অবশ্যস্বীকার্য নিয়।"

আমি বললুম, "ভাবতে আরম্ভ করেছে, কেননা আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য মহাদেশে নিম্নস্তরের মধ্যে শিক্ষা পরিব্যাপ্ত।"

"তাই ধরে নিচ্ছি। কারণ যাই হোক, আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তকারী ঘন্দের স্থচনা হয়েছে সে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতির মধ্যে নয়, মানুষের এই ছুই বিভাগের মধ্যে— শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক। এখানে কোরীয় এবং জাপানি, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এক পঙ্ক্তিতেই মেলে। আমাদের তুঃখই, আমাদের দৈন্তই আমাদের মহাশক্তি। সেইটেতেই জগৎ জুড়ে আমাদের সন্মিলন এবং সেইটেতেই ভবিয়ুৎকে আমরা অধিকার করব। অ্থচ যারা ধনিক তারা কিছুতেই একত্র মিলতে পারে না, স্বার্থের তুর্লজ্য্য প্রাচীরে তারা বিচ্ছিন। আমাদের মস্ত আশ্বাসের কথা এই যে, যারা সত্য করে মিলতে পারে তাদেরই জয়। য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ <mark>হয়ে গেছে সেটা ধনিকের যুদ্ধ। সেই</mark> যুদ্ধের বীজ আজ অসংখ্য <mark>পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়ি</mark>য়ে রইল। সেই বীজ মানবপ্রকৃতির <mark>মধ্যেই, স্বার্থ ই বিদ্বেষবৃদ্ধির জন্মভূমি, পালন-দোলা। এতকাল</mark> ত্বংখীরাই দৈশ্য-দ্বারা, অজ্ঞানের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল ; ধনের <mark>মধ্যে যে শক্তিশেল আছে তাই দিয়েই তাদের মর্ম বিদ্ধ হয়েছে।</mark> <u>আজ ছঃখদৈন্তেই আমরা মিলিত হব, আর ধনের দারাই ধনী হবে</u> বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীতে আজ রাষ্ট্রতন্ত্রে যে অশান্ত আলোড়ন, বলশালী <mark>জাতির মধ্যে যে হুরন্ত আশস্কা, তাতে এইটেই কি দেখতে পাচ্ছি</mark> CF 9"

এর পরে আমাদের আর কথা কবার অবকাশ হয় নি। আমি মনে মনে ভাবলুম, অসংযত শক্তিলুকতা নিজের মধ্যে বিষ উৎপাদন করেই নিজেকে মারে এ কথা সত্য, কিন্তু শক্ত ও অশক্তের ভেদ আজ যে-একটা বিশেষ আকার ধরে প্রকাশ পাচ্ছে সেইটেকে রক্তপাত করে বিনাশ করলেই কি মানবপ্রকৃতি থেকে ভেদের মূল একেবারে চলে যায় ? পৃথিবীর সমস্ত উচ্চভূমি ঝড়বৃষ্টির ঝাঁটার তাড়নায় ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একদিন সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এমন কথা শোনা যায়, কিন্তু সেই দিনেই কি পৃথিবীর মরবার সময় আসবে না ? সমত্ব এবং পঞ্ছ কি একই কথা নয় ? ভেদ নষ্ট করে মানবসমাজের স্তা নষ্ট করা হয়। ভেদের মধ্যে কল্যাণ-সম্বন্ধ-স্থাপনই তার নিতা সাধনা, আর ভেদের মধ্যকার অন্থায়ের সঙ্গেই তার নিত্য সংগ্রাম। এই সাধনায়, এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে। য়ুরোপ আজ সাধনাকে বাদ দিয়ে সংগ্রামকেই যখন একান্ত করতে চায় তখন তার চেষ্টা হয়, শক্তকে বিনাশ করে অশক্তকে সাম্য দেওয়া। যদি অভিলাষ সফল হয় তবে যে হিংসার সাহায্যে সফল হবে সেই রক্তবীজকেই জয়ডক্ষা বাজিয়ে সেই সফলতার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেবে। কেবলই চলতে থাকবে রক্তপাতের চক্রাবর্তন। শান্তির দোহাই পেড়ে এরা লড়াই করে এবং সেই লড়াইয়ের ধাক্কাতেই সেই শান্তিকে মারে; আজকের দিনের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কালকের দিনের যে শক্তিকে জাগিয়ে তোলে আবার তারই বিরুদ্ধে পরদিন থেকে যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে। অবশেষে চরম শাস্তি কি বিশ্বব্যাপী শ্মশানক্ষেত্রে ?

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তার ভাবখানা এই লেখায় আছে। এটা যথাযথ অন্থলিপি নয়।

বাশিয়ার চিঠি' ১৩৩৮ সালের ২৫ বৈশাথ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পত্র ও প্রবন্ধাবলী প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। নিমে প্রকাশস্কী মৃদ্রিত হইল—

| সংখ্যা <b>বা নাম</b>       | প্ৰবাসীতে প্ৰকাশিত গ্ৰন্থবহির্ভূত নাম       | প্রকাশকাল      |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| ٥                          | রাশিয়ায় লোকশিক্ষা (১)                     | অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ |
| 2                          | রাশিয়ার সর্বব্যাপীনির্ধনতা                 | শৌষ ১৩৩৭       |
| 9                          | রাশিয়ায় সকল মান্তবের উন্নতির চেষ্টা [১]   | পৌষ ১৩৩৭       |
| 8                          | রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পতাবলী [১]   | · ফান্তুন ১৩৩৭ |
| Œ                          | রাশিয়ায় দকল মাহুষের উন্নতির চেষ্টা [২]    | পৌষ ১৩৩৭       |
| *                          | রাশিয়ার শিক্ষাবিধি [১]                     | চৈত্ৰ ১৩৩৭     |
| ٩                          | সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা [১]        | মাঘ ১৩৩৭       |
| Ь                          | সাইমন কমিশনের কবুল                          | অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ |
|                            | ববীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ [৩]           | অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ |
| इ                          | রাশিয়ায় লোকশিক্ষা (২)                     | অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ |
| 50                         | সোভিয়েট বাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা [২]        | মাঘ ১৩৩৭       |
| 22                         | রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী [২] | ফাস্ত্রন ১৩৩৭  |
| 25                         | রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী [৩] | ফান্তন ১৩৩৭    |
| 30                         | রাশিয়ার শিক্ষাবিধি [২]                     | চৈত্র ১৩৩৭     |
| 78                         | রাশিয়ার শিক্ষাবিধি [৩]                     | চৈত্ৰ ১৩৩৭     |
| উপসংহার                    | শোভিয়েট নীতি                               | বৈশাখ ১৩৩৮     |
|                            |                                             |                |
| পরিশিষ্ট                   |                                             | প্ৰবাসী        |
| গ্রামবাসীদিগের প্রতি       |                                             | চৈত্ৰ ১৩৩৭     |
| পল্লীদেব।                  |                                             | ফাস্ত্রন ১৩৩৭  |
| কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত |                                             | পৌষ ১৩৩৬       |

১-সংখ্যক চিঠি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে; ২ ও ৪ -সংখ্যক চিঠি শ্রীনিংলকুমারী মহলানবীশকে; ৩ ও ৫ -সংখ্যক চিঠি শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে; ৬ -সংখ্যক চিঠি শ্রীপ্রব্যক্তনাথ করকে; ৮-সংখ্যক চিঠি এবং 'উপসংহার' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে; ১-সংখ্যক চিঠি শ্রীনন্দলাল বহুকে; ১৩-সংখ্যক চিঠি কালীমোহন ঘোষকে এবং ১৪-সংখ্যক চিঠি স্থবীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত হয়। 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ' শিরোনামে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ প্রবাসীতে প্রকাশিত ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একটি চিঠি (২৬ অগন্ট, ১৯৩০) রাশিয়ার চিঠিতে ৮-সংখ্যক চিঠির পরিশেষে ('বাইরের সকল কাজের উপরেও… বিপদে পড়তে হয়' অংশ) যুক্ত হইয়াছে।

১৯৩০ সালের পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার রাশিয়ায় আমস্ত্রিত হইয়াছিলেন; ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে রাশিয়া-যাত্রার প্রস্তাব তাঁহার স্বাস্থ্য-ভন্দহেতু কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই; অবশেষে ১৯৩০ সালে য়ুরোপভ্রমণ উপলক্ষে তিনি হ্যারি টিম্বার্স, কুমারী মার্গট আইন্স্টাইন, শ্রীমোক্রনাথ ঠাকুর, শ্রীআরিয়াম উইলিয়াম্স ( আর্যনায়কম্ ) ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গেলইয়া রাশিয়া-দর্শনে যান এবং ১১ হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদি পরিদর্শন করেন। এই পর্যটনের বিবরণ বিশ্বভারতীকর্ত্বক প্রকাশিত Letters from Russia প্রত্তকের পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ আছে। রাশিয়া রবীন্দ্রনাথকে কোন্ ভাবে উদ্বোধিত করিয়াছিল, রাশিয়া-দর্শনের অব্যবহিত পরে লিখিত অন্যান্থ চিঠিতেও স্থানে স্থানে তাহা দেখিতে পাওয়া যাম্বা

[ >> ]

ধনীপরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরি<mark>ক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনাশো</mark>ধের ভাবনা ঘূচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের

গরিব চাষী প্রজাদের 'পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেক দিনের পুরোনো কথা। বহু কাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন উদ্টির মতো থাকি। অল্প কিছু থোরাক-পোশাক দাবি করতে পারব, কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম, জমিদারি-রথ সে রাস্তায় গেল না— তার পরে যথন দেনার অল্প বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে করে হুংখ বোধ করেছি— কোনো কথা বলি নি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তা হলে আর-একবার আমার বহু দিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।

আমি যা বহু কাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে; আমি পারি নি বলে তৃঃথ হল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়দে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশন্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেক কালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সে দিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না ?…

এই পরিশিষ্টের শেষ অংশে ধনীর পোশাক আমাদের ছাড়তে হবে, নইলে লজ্জা ঘূচবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য বিধান এই যে, এখন থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জন করতে পারব।

--- গ্রীপ্রতিমা দেবীকে লিখিত। চিটিপত্র ৩

১৪ অক্টোবর ১৯৩০

এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েছে।
প্রাচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসমানের যে বিদ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোথে
দেখতে পেয়েছি। সেথান থেকে ফিরে এসে মেণ্ডেলদের ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন
পৌছলুম, একটুও ভালো লাগল না— ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর এবং অপব্যয়
প্রতিদিন মনকে বিম্থ করেছে। ধনের বোঝা কী প্রকাণ্ড এবং কী অনর্থক!
জীবন্ধাত্রার কত জটিলতা কত সহজেই এড়ানো যেতে পারে।

৩১ অক্টোবর ১৯৩০

জমিদারির অবস্থা লিখেছিস। যেরকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেক কাল থেকেই আমার মনে মনে ধিকার ছিল, এবার সেটা আরো পাকা হয়েছে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি-ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। ত্ব:খ এই মে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মালুষ হয়েছি।…

এ দিকে দেশের ইতিহাসে একটা নৃতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। অনেককিছু উলট-পালট হবে। এই সময়ে বোঝা যত হালকা করতে পারব সমস্যা
ততই সহজ হবে। জীবন্যাত্রাকে গোড়া যেঁযে বদল করবার দিন এল, সেটা
যেন অনায়াসে প্রসন্ন মনে করতে পারি। যারা যত বেশি নানা জালে জড়িয়ে
আছে তারা তত বেশি কন্ত পারে। হঃথের দিন যথন আসে তথন তাকে
দায়ে পড়ে মেনে নেওয়ার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো— তাতে
হঃথের ভার কমে যায়, রথা ঝুটোপুটি করতে হয় না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে
হঃথ সকলকেই পেতে হবে— এখনি পাচ্ছে, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার
প্রত্যাশা করাই ভুল। নৃতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে বনিয়ে নেওয়া কিছুই
শক্ত নয়, যদি অস্তরের দিকে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যদি পুরাতনের বাধন আপনা
হতে আলগা করে দিই— টানাটানি করতে গেলেই বাধন হয়ে ওঠে
কাঁসি।

সমস্ত দেশকে কী করে ব্রেছি, আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে।
সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে ঐথানে ছোটো আকারে তারই নিষ্পত্তি
করা আমাদের বত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর
অভিজ্ঞতা হত। যাই হোক, কিছু মাল-মসলা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি,
দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে; তার
চিয়ে বড়ো কথা সামনে এসেছে।

তোরা রাশিয়ায় যদি আসতিস তা হলে বুঝতে পারতিস কাজ করবার ঢের আছে। টাকা কম হলেও চলে যদি বুদ্ধি থাকে ও উল্লম থাকে, যদি নিজের উপরে ভরসা থাকে।

—রথীস্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত। চিঠিপত্র ২

১৯৩৪ সালের জুন সংখ্যা মডার্ন রিভিউ পত্রে 'রাশিয়ার চিঠি'র সোভিয়েট নীতি বা উপসংহার-শীর্ষক পত্রের শ্রীশশধর সিংহ -কৃত অন্থবাদ প্রকাশিত হয় এবং অন্থান্য পত্রগুলির অন্থবাদও ধারাবাহিক প্রকাশের আয়োজন হয়। ইতিপূর্বে প্রবাদী পত্রে রাশিয়ার চিঠি যখন ক্রমশ মৃদ্রিত হয় তখন সরকার-শক্ষ হইতে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি হয় নাই; উক্ত সোভিয়েট নীতি বা উপসংহারের অপর একটি ইংরেজি অন্থবাদ মডার্ন রিভিউ পত্রেই ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনো সরকার ইহাতে চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ১৯৩৪ সালে মডার্ন রিভিউ পত্রে উক্ত অন্থবাদ প্রকাশের শরে অন্থান্য পত্রগুলির অন্থবাদ-প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। অবশ্ব, শ্রীবসন্তকুমার রায় -কৃত অন্থবাদ অতঃপর আমেরিকার য়্নিটি পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

মডার্ন রিভিউ পত্রে 'রাশিয়ার চিঠি'র অনুবাদ-প্রকাশে নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গে পার্লামেন্টের প্রশোভর প্রণিধানযোগ্য:

Mr. R. J. Davies asked the Secretary of State for India whether he was aware that the Government of Bengal had given notice to the Modern Review of India that an article written by Rabindranath Tagore, entitled "On Russia" which appeared in the Modern Review last June, was highly objectionable and that the editor had been warned that such articles must not be published in future; and, in view of the fact that no objection was taken by the Government of Bengal when this and similar articles were published in book form by this author in 1931, if he would state why this alteration of policy had taken place.

Mr. Butler, Under-Secretary for India: It is the case that a warning was issued to the editor of the Modern Review in respect of an article written by Rabindranath Tagore. This article was taken from a book called "Letters from Russia", which was published in Bengali by local press in 1931. This Book attracted little public attention and consequently no notice of it was taken by Government, but the translation into English of a particular chapter, which was clearly calculated by distortion of the facts to bring the British Administration in India into contempt and disrepute, and its publication in the forefront of a widely read English magazine, puts a wholly different complexion on the case.

-The Times, 13 November, 1934

এইখানে অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ প্রবাসী হইতে সম্পাদকীয় মন্তব্যবিশেষ সংকলন করা ঘাইতে পারে—

### ক্ৰীয় টেলিগ্ৰাম ও ব্ৰবীক্ৰনাথের উত্তর

করেক দিন হইল, কশিয়া হইতে অধ্যাপক পেট্ড রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। কর্ত্পক্ষ যে ব্যক্তিই হউন, উহার কোন কোন অংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে এবং উহা প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের ও গ্রেটব্রিটেন সমেত পৃথিবীর অক্যান্ত অংশের অমঙ্গল হইবে, ঐ ব্যক্তির এই আশঙ্কায় তিনি ( অর্থাৎ ঐ সর্বজনঅভিভাবক ) টেলিগ্রামাটর কোন কোন অংশ বাদ দিয়া বাকী রবীন্দ্রনাথকে ডাকঘরের মারক্তং প্রেরন করেন। ছাঁট বাদে উহা এইরপ—

To Rabindranath Tagore, Santiniketan, India.

What is your explanation of gigantic growth of U. S. S.R. industry; its high tempo of development; setting up of extensive, collectivized, mechanized agriculture; liquidation of illiteracy; tremendous increase in number of scientific

institutions, universities, schools; and cultural upheaval of U. S. S. R. in general?

What problems will confront you in your work during next five years and what obstacles?

Please telegraph for Soviet press, Moscow Kultviaz. Petrov, V. O. K. S., Moscow.

রবীক্রনাথ টেলিগ্রাফে ইহার এই উত্তর দিয়াছেন—

To Professor Petrov, V. O. K. S., Moscow.

Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.

Our obstacles are social and political inanity, bigotry and illiteracy.

Rabindranath Tagore.

— প্রবাদী। অগ্রহায়ণ ১৩৩৮। পৃ ৩•২

পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে ১৯৩০ সালে রাশিয়া-যাত্রার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-ভ্রমণের প্রস্তাব হইয়াছিল। ১৯২৬ সালে বার্লিনে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ হইতে শিক্ষাসচিব লুনাচার্দ্কি তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্বেও রাশিয়ার সহিত রবীন্দ্রনাথের আত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল।— ১৯২২ সালে রাশিয়ার ছর্ভিক্ষে বিপন্ন রুশীয় মনম্বীদের সাহায্যের জন্ম সর্বত্র যে আবেদন প্রচারিত হয়, তদহরপ আবেদন অক্স্কোর্ড বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক পি ভিনোগ্রাভফ এ দেশে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন; তাঁহার পত্রের প্রারম্ভে অধ্যাপকমহাশয় লেখেন—

Oxford, May 19, 1922

When I met you in Calcutta eight years ago, I little thought that I should have to appeal to you on behalf of my unfortunate countrymen in Russia.

The impression I carried away after our interview was that I had met one who was fitted to represent the great

Indian nation that has struggled for centuries with all kinds of hardships— physical and moral. It is to such humanitarians and idealists that I appeal in order to bring to their notice a particularly grievous and pressing need— the need of the intellectual leaders, the brain-workers of Russia who are threatened with destruction.

—শন্তা। ১২ আবাঢ় ১৩২৯। পু ১৯৫

রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্য্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় যিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

—প্রবাদী। আষাড় ১৩২৯। পু ৪৬১

পারোনিয়র্স্ কম্যুন রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জল্লোৎসবে যে অভিনন্দন প্রেরণ করেন তাহার কিয়দংশ সংকলিত হইল—

Dear Poet,

The First Pioneers' Commune still remember the evening they spent with you, and send you their warm greetings on your seventieth birthday.

We remember well your national song which you sang to us.

Since your departure life has carried us ahead and the country has taken giant strides towards socialism...

We wish you all happiness and hope to meet you again in our free socialistic country.

Greetings from the First Pioneers' Commune.

—Golden Book of Tagore, পু ২৬৫

রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর লওনে-স্থিত সোভিয়েট-প্রতিনিধি মেইস্কি শ্রন্ধানিবেদন উপলক্ষে লেখেন—

May I express my profound grief at the passing of a great Indian writer and poet whose name was so familiar in my country and whose works were so popular with the masses of the Soviet People?





